

### Jol Jongoler Kabya by Sunil Gangopadhyay



For More Books & Music Visit www.MurchOna.com MurchOna Forum: http://www.murchona.com/forum suman\_ahm@yahoo.com





#### www.MurchOna.com

## Archives of eBooks, Music & Videos বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত

suman\_ahm@yahoo.com



## এ কী অদ্ভুত হাসি

ব্যাপরটা হলো কী, মনোরঞ্জন ভার বৌ–এর কাছে একটা মিথ্যে কথা বলে ফেললো।

তা পুরুষ মানুষ, বিয়ের পর আট মাস পার হয়ে গেছে, মাঝে মাঝে বৌয়ের কাছে দৃ' একটা মিঝ্যে কথা তো বলবেই। প্রায়দিনই রাভ দশটা পর্যন্ত তাশ পেটায় মনোরঞ্জন, হাটবারের কোনো কাজ না থাকলেও সাতজেলিয়া চলে যায়, মানুষের ভিড়ের মধ্যে উচু মাথায় ঘোরে, মোহনবাগানের নামে পাঁচ টাকা বাজি ধরে, 'বঙ্গেবগাঁ' পালায় ভাস্কর পণ্ডিত হিসেবে যার খুব নাম ডাক, সে রকম মানুষের প্রতিদিন অন্তত গোটা তিনেক মিঝ্যে কথা না বললে চলবে কেন? তবে এই বিশেষ মিথ্যেটি বলার সময় তারও বুক কেপৈছিল।

নদীর ধারে একলা মনোরঞ্জন দাঁড়িয়ে ছিল বিকেলবেলা। এই সেই বিশেষ ধরনের বিকেল, যে বিকেলে পৃথিবী প্রত্যেক দিনের মতন আটপৌরে নয়। পৃথিবীরানী যেন আজ বেনারসী শাড়ী পরে যত্ন করে সেজে—গুজে দূরে কোথাও বেড়াতে যাবেন। নদীর গুপরের আকাশ খুন—খারাবি লাল। নদীর জলে লয়া লয়া লকলকে লাল শিখা, কিছুদূরের একটি পাল তোলা নৌকো এখন ক্যালেগুরের ছবি হয়ে গেছে। লালের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আকাশের বাকি জংশ প্রগাঢ় নীল, এক ঝাঁক বেলেহাঁস চন্দ্রহার হয়ে উড়ে আসে লাল থেকে নীলের দিকে।

মনোরপ্তান পরে আছে সাদা থানের লৃঙ্গি, খালি গা, ডান বাহুতে কালো কার দিয়ে বাঁধা একটা তামার কবচ, তার সরু কোমর থেকে ত্রিভূজ হয়ে উঠেছে বুক, লোহার মরচের মতন গায়ের রং, সরু চিবুক, ধরালো নাক, চোখ দৃটি মৃথের ভূলনায় ছোট, মাথায় ঝাঁকড়া চুল। মনোরপ্তান আকাশে সূর্য–বিদায়ের দৃশ্য দেখছে না, সে চেয়ে আছে পাল—তোলা নৌকাটির দিকে। শীত সদ্য শেষ হয়েছে, বাতাস এখনো মহুর, বঙ্গোপসাগরের অনেক দূরে মেঘ, এদিকে আসতে দেরি আছে।

এই যে মনোরঞ্জন, এমন সূঠাম চেহারার যুবা, এমন সৃন্দর একটি বিকেলে তার মন ভালো নেই।

দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করতে করতেই যেন মনোরঞ্জন নৌকোটিকে টেনে আনলো নিজের কাছে। নৌকোটি জেটিঘাটের পাশে এসে ভিড়লো। একজন মাঝি ছাড়া নৌকোয় অার কোনো যাত্রী নেই। বাঁধের ওপর থেকে নেমে গিয়ে নৌকোটির কাছে এসে মনোরঞ্জন জিজ্ঞেস করলো, কী মাধবদা, কেমন উঠলো আজ?

মাধব মাঝি জেটির থামের সঙ্গে দড়ি বাঁধতে বাঁধতে সংক্ষেপে উত্তর দিল, আমার মাথা!

মনোরঞ্জন নৌকোর ওপর নেমে গিয়ে মাধব মাঝিকে পাল গুটোতে সাহায্য করতে লাগলো। সে কাজ সমাপ্ত হলে সে তার লুঙ্গির ট্যাক থেকে বার করলো একটি ছোট জার্মান সিলভারের কৌটো। তার থেকে আবার বিড়ি এবং কেরোসিনের লাইটার বার করে বললো, নাও মাধবদা, বিড়ি খাও।

দু'জনে দুটি বিড়ি ধরালো।

নৌকোর খোলে অনেকখানি জল উঠেছে। সেঁচে ফেলা দরকার। মনোরঞ্জন জিজেস করলো, জল ছেঁচে দেবো নাকি?

এবারও মাধব সংক্ষিপ্তভাবে বললো, ছাঁচ।

মনোরঞ্জন নারকোল মালা নিয়ে জল সেঁচতে লাগলো আর মাধব বিড়ি টানতে সরু চোখে চেয়ে রইলো সেদিকে। মাধবের জলে—ভেজা রোদে—পোড়া শরীরটা দেখলে বয়েস বোঝা যায় না। তার মেদহীন শরীরটা এমনই টন্কো যে মনে হয় তার চাতালো বুকটায় টোকা মারলে টং টং শব্দ হবে। তার মুখে তিন—চার দিনের রুপুদাড়ি, মাথায় একটা গামছা জড়নো। মাধবের চোখ দুটি এমনই উজ্জ্বল যে একনজর দেখলেই বোঝা যায়, সে সাধারণ পাঁচ—পেচি ধরনের মানুষ নয়।

মনোরঞ্জনের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মাধব জিজ্ঞেস করলো, এত খাতির কিসের জন্যি রে?

—সাধুদা ভোমায় একবার ডেইকেছে।

মাধ্ব চিক্ করে জলে পুতু ফেলে বললো, যা, যা, এখন ভাগ্ তো, তোগো ঐ সব মতলবের মধ্যে আমি নাই।

মনোরঞ্জন পাটাতনের ওপর বসে বললো, এক কাপ চা তো খাবে, সারাদিন খেটে–খুটে এলে?

- —আমার অত চায়ের শথ নাই।
- —অত রাগ করছো কেন? এখন তোমার কী কাজ আছে আর? একটু না হয় বইসলেই আমাদের সঙ্গে। তাশ খেলবে না?

<u>—</u>না!

পাটাতনের নিচে হাত ঢুকিয়ে মাধব একটা খালুই টেনে বার করলো। তাতে রয়েছে সাড়ে তিনশো–চারশো গ্রাম ওজনের একটা ভাঙর, আর দু' তিন মুঠো মৌরলা মাছ। বেচলে বড় জোর পাঁচ–ছ টাকা পাওয়া যাবে, তার মধ্যে দু' টাকা দিতে হবে মহাদেব মিস্তিরিকে নৌকো ভাড়া হিসেবে, বাকিটা মাধবের আজ সারাদিনের উপার্জন। শীতের শেষের নদীতে মাছ পাওয়াই দুব্ব।

খালুইটা হাতে নিয়ে মাধব জেটিতে উঠে গেল। মনোরঞ্জন বুঝলো মাধবের মেজাজ এখন নরম করা যাবে না। সপ্তাহে একদিন হাট, তবে বিষ্টুর চায়ের দোকান রোজই খোলা থাকে। একটা বার্লির কৌটোর তলা কেটে, তারের হাতল লাগানো তার চায়ের ছাঁকনি। কেট্লিতে গুড়া চা সব সময় ফুটছে। উন্নে কাঠের আগুনের আঁচ। একটা আগু বানী গাছের গুড়ি দু'পাশে দুটি খুঁটি লাগিয়ে দোকানের সামনে বসানো। সেটাই খদেরদের বেঞ্চি।

বিষ্টুর গোঁফ খুব বিখ্যাত, শিয়ালের ল্যাজের মতন পুরুষ্টু সেইজন্যই হাটুরে লোকেরা তার নাম দিয়েছে মোচা বিষ্টু। তার দোকানের চায়ের ডাক নাম মোচা বিষ্টুর পেচ্ছাপ। তবু হাটবার কিংবা বিকেল চারটের লগু এসে যখন তেড়ে, তখন অনেকই সেই চা খেতে আসে।

বানী কাঠের গ্রাঁড়র বেঞ্চিতে বসে বিষ্টুর দোকানের দিকে পিছন ফিরে বসে বিকেলের দিকে মনোরঞ্জনদের আড্ডা বসে। সে ছাড়া আর সূতাষ, বিদ্যুৎ, নিরাপদ আর সূণীল। আর সাধ্চরণ, সে আসে হঠাৎ হঠাৎ। যতক্ষণ না সন্ধ্যে হয়। ঠিক সন্ধ্যের সময় কোথা হোতে এক ঝাঁক পোকা উড়ে আসে, কান–নাকের ফুটোয়, আর কথা বললেই মুখের মধ্যে ঢুকে যায়। তখন আর এক জায়াগায় বসে থাকা চলে না।

এই কয়েকজনের মধ্যে বিদাৎ বরাবরই রোগা পালো, সূভাষ একটু মোটার ধীচের, বাকি তিন জনের গড়া পেটা চেহারা, অবশ্য মনোরঞ্জনের মতন অমন স্বাস্থ্যবান কেউ না। এই সময় থেকে ওলের চেহারা ক্ষইতে শুরু করবে। এখন তো ফাল্লুন মাসের মাঝামাঝি, বৈশাখের প্রথম সপ্তাহে কেউ এসে মনোরঞ্জনকে দেখুক, তখন তার কঠার হাড় জেগে যাবে, গোনা যাবে বুকের পাজরা ক'খানা, চক্ষ্ ঢ্কে যাবে কোটরে, শরীরটাকে মনে হবে খাচা

সেই জন্মণের শেষ থেকেই ওদের হাতে কোনো কাজ নেই। কাজ না থাকলে আলস্যে ওদের শরীর ভাঙে। ওদের জন্য আবার কাজ আসবে আকাশ থেকে, যদি বৈশাথে ঠিকঠাক সময়ে বৃষ্টি নামে। ভূমির মতনই, এইসব ভূমিজ মানুষেরও শরীর পৃষ্ট হয় বৃষ্টির জলে।

কথাটা প্রথম তুলেছিল নিরাপদ। একবার জঙ্গলে গেলে হয় না?

্রী অন্যরা প্রথমে উড়িয়ে দিয়েছিল কথাটা। দিন কাল পান্টে গেছে। বাপ–ঠাকুর্দার
কুমুখে যে–সব গল্প শুনেছে, তা জার আজকাল চলে না। এখন আইন–কানুনের হাত
প্রথনক লয় হয়েছে। যখন তখন খপ্ খপ্ করে ধরে।

তি তবু ঘৃষঘুষে জ্বের মতন, থিদের মতন, রাত চরা পাখির ডাকের মতন কথাটা ফিরে ফিরি আসে। মনে মনে দাঁড়ি পাল্লায় ওজন করে। অদ্রাণ থেকে বৈশাখ, কিছু করার নেই, শুধু তাশ পাশা খেলা আর বিঙ্গি টানা। যদি বা দু' একদিনের ফ্রনের কাজ জোটে কিন্তু এই সময়টা তাল বুঝে কেউ পুরো মজুরি দিতে চায় না। পরিমল মাস্টারের পরামর্শে দুটো শীতে মনোরজন রাশিয়ান বীটের চাষ দিয়েছিল, শালগমের মতন বাশিয়ান বীটের চারাগুলো তরভরিয়ে বাড়ে, দামও মন্দ পাওয়া যায় না। কিন্তু গত বছর অসময়ে ঝড়–বৃষ্টিতে সব নষ্ট হয়ে গেছে, মূলধন পর্যন্ত বরবাদ। তাই এ বছরে কেউ ঐ

হাটখোলার একটা খালি আটচালায় ওদের যাত্রার রিহার্সাল হয়, কিন্তু এ বছর কারুরই যেন রিহার্সেলে মন নেই। গত মাসে কলকাতার এক পার্টি এসে জয়মণিপুরে তিনদিন তিনটে পালা করে গেল চুটিয়ে, আশপাশের দশখানা গাঁ থেকে লোক গিয়েছিল ঝেঁটিয়ে। এর পর আর নাজনেখালির জয়হিন্দ ক্লাবের যাত্রা কে দেখবে? গেঁয়ো যোগী তিখ্ পায় না। তাছাড়া অশ্বিনীকে সাপে কাট্রার পর থেকেই জয়হিন্দ ক্লাবটা একেবারে ম্যাড়মেড়ে হয়ে গেছে। অশ্বিনীই ছিল ক্লাবের প্রাণ, প্রম্টার, ডেসার থেকে পরিচালক পর্যন্ত।

যদি অথিনী ফিরে আসে। অথিনী মারা গেছে, তবু অথিনী ফিরে আসতে পারে। মনোরঞ্জন বিশ্বাস করে না, সৃভাষ বিদ্যুৎরা কেউ–ই বিশ্বাস করে না, তবু অথিনীর দাদা হরিপদ যখন বলে যে লখীন্দর ফিরেছিল, অথিনী কেন ফিরতে পারবে না–তখন প্রতিবাদ করে না ওরা। একটু একটু যেন মনে হয়, হঠাৎ একদিন নৌকো থেকে লাফিয়ে নেমে অথিনী বলে উঠবে, এই তো আমি এসেছি! অমন জলজ্ঞান্ত মানুষটা। কলার ভেলায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে অথিনীকে, সঙ্গে নাম–ঠিকানা লেখা কাগজ। এমন কাজের মানুষ ছিল অথিনী, তাকে ফিরিয়ে দিলে ভগবানের সুনাম হতো!

নিরাপদর কথাটা উল্পে দেয় সাধ্চরণ। যদি বাপের ব্যটা হোস যদি হিমৎ থাকে, তবে চল্ জঙ্গলে যাই।

জেল থেকে ফিরে এসে সাধ্চরণ খুব দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। চুরি ডাকাতি নয়, জয়মণিপুরে জমি—দখলের দাঙ্গায় পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল সাধ্চরণ, দেড়টি বছর ঘানি ঘুরিয়ে গ্রামে ফিরেছে। এ গ্রামে সে–ই একমাত্র জেল—ফেরৎ মানুষ। জেল—ফেরৎ তো নয়, যেন বিলেৎ—ফেরৎ। জেলে থাকলে স্বাস্থ্য তালো হয়, আগে ছিল দোহারা গড়ন, এখন চেহারায় কী চেকনাই!

পরিমল মাস্টার সাধ্রচণকে একটা কাজ দেবেন বলেছেন। এই সামনের বৈশাথ মাসে। এমন নিশ্তিত্ত আশ্বাস পেয়েও সাধূচরণ জঙ্গলে যেতে চায় শুনে অন্যরা লজ্জা পায়।

হাটখোলার আটচালায় হোগলা পেতে শুয়ে—বসে আছে ওরা। রিহার্সাল বন্ধ বলে হ্যাজাক জ্বালানো হয় নি, অবশ্য আজ বেশ চাঁদের আলোর ফিন্কি দিয়েছে। বিষ্টুর দোকানও বন্ধ হয়ে গেছে, চারদিক নিস্তব্ধ। এক সময় নদীর বুকে ঘাসঘেসে আওয়াজ আর ভ্যাঁ ভাঁা হর্ণের শব্দ শুনে ওরা বুঝতে পারে পুলিশের লঞ্চ যাচ্ছে। প্যাসেঞ্জার লঞ্চ তো দিনে মাত্র সেই একবার।

বিদ্যুৎ মাটি থাবড়ে বললো, আমি রাজি।

সাধ্চরণ খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে বিড়ি টানছিল, সে বললো, জন্তত ছ'জন তো লাগবেই।

মনোরঞ্জন বললো, আমিও রাজি!

বিদ্যুৎ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, আরে দূর দূর, দূর, তুই রাজি হলেই বা তোকে নেবে কেং তুই বাদ।

সাধুচরণ বললো, মনোরঞ্জনকে বাদ দিয়ে এই আমরা পাঁচজন। আর যদি মাধ্বদা যায়—। বিদ্যুৎ বললো, মাধবদাই তো আসল লোক। মনোরঞ্জন দুর্বল ভাবে বললো, কেন, আমি বাদ কেন?

কারণটা তো মনোরঞ্জন নিজেই জানে, তাই তার গলার আওয়াজে জোর নেই। তার বিয়ের এখনো বছর পেরোয় নি, তার এখন জঙ্গলে যাওয়ার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না।

সাধুচরণ বললে, তুই যা তো মনা, তুই এখন বাড়ি যা। আমাদের এখন অনেক কথা রইয়েছে।

সূভাষ উদারতা দেখিয়ে বললো, আমার টর্চলাইটা নিয়ে যা। কিন্তু মনোরঞ্জন তক্ষ্পনি বাড়ি যায় না, আরও কিছুক্ষন বসে থাকে। গুম হয়ে বসে থেকে ওদের আলোচনা শোনে আর উদাসীন ভাবে বিড়ি টানে।

ওরা আলোচনাই চালিয়ে যায় শুধু, শেষ পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারে না। জঙ্গলে যাওয়ার জনেক হ্যাপা। এ তো আর বেড়াতে যাওয়া নয়। সব বন্দোবন্ত করতে গেলে জনেক কাঠ–খড় পোড়াতে হবে। কোনো আড়তদারের কাছ থেকে দাদন নিয়ে যাওয়া ফেতে পারে বটে, কিন্তু ওরা তা চায় না। ওরা চায় সাধীনভাবে যেতে।

বাড়ি ফিরে মনোরঞ্জন প্রথমেই উঠোনে গোলার গায়ে হাত বুলায়। ইদ্রে গর্ত করেছে কিনা দেখে নেয়। এটেল মাটিতে গোবর মিশিয়ে এমন ভাবে লেপে দেওয়া আছে, যেন সিমেন্ট করা। গোলার গায়ে দ্বার থাবড়া মারে মনোরঞ্জন। কত আর হবে, বড় জোর দ্'ক্সা ধান। বাড়িতে পাঁচটি প্রাণী দ্বেলা খাবারের জন্য হাঁ করে আছে, এতে ক'টা দিন চলবে?

মনোরঞ্জনের বাপ—মা দৃ'জনেই ঘৃমিয়ে পড়েছে। কেরোসিনের খরচা বাঁচাবার জন্যে ওরা সন্ধে—সন্ধেতেই ভাত থেয়ে নেয়। মনোরঞ্জনের বাপের নাম বিষ্টুপদ, মায়ের নাম ডিলি। চাষীর বাড়ির বউয়ের নাম ডিলি? এতে জবিশ্বাসের কী আছে, এদিকে হ্যামিন্টন সাহেবের জমিদারী ছিল নাং যখন আছ্যা—আছ্যা গ্রামে ইঙ্কুল বসে নি, তখন খেকেই পাকাবাড়ির ইঙ্কুল আছে জয়মণিপুরে। দেখবার মতন ইঙ্কুল। বিষ্টুপদ এবং মনোরঞ্জন দৃ'জনেই মাঠে হাল ধরে বটে, দৃ'জনেই কিন্তু ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়েছে। মনোরঞ্জনের ছোট ঠাকুদা, অর্থাৎ ঠাকুদার ছোট ভাইয়ের নাম জেমস সন্তোষ খাঁড়া, তিনি অবশ্য খুষ্টানই হয়েছিলেন।

সরু লাল-পেড়ে শাড়ী পরা মাঝবয়েসী মনোরঞ্জনের মা যখন পাছ-পুকুরে বাসন মাজতে যায়, তখন তাকে কেউ ডলি বলে ডাকলে তা শুনে নতুন কোনো লোক চমকে উঠতে পারে, কিন্তু এখানকার কেউ চমকাবে না। হ্যমিলটন সাহেব নরেনের পিসীমাকে আদর করে ডাকতেন বেবী। বুড়ি বয়েস পর্যন্ত তাঁর সেই বেবী নামই থেকে গিয়েছিল।

মনোরঞ্জনের দুই দাদা বিয়ে করে আলাদা হয়ে গেছে। বড়দা নিজের শৃশুরবাড়ির গ্রামে জমি পেয়ে সেখানেই বসতি নিয়েছে, মেজদা গোসাবায় ভাবের ব্যবসা করে। ছ'ভাই বোনের মধ্যে দুটি টুপটাপ মারা গেছে জকালে, ছোট বোনটি ক্লাস নাইনে দু'বার ফেল করে বিয়ের দিন শুনছে মনে মনে। মনোরঞ্জন বাড়িতে না ফেরা পর্যন্ত তার ছোট বোন কবিতা তার বৌ বাসনার সঙ্গে গল্প করে। এই নাম দুটিও বেশ চকচকে নাইলনের শাড়ী পরা ধরনের নয়? গ্রামের মেয়েদের নাম বুঝি চিরকাল ক্ষেন্তি, পুঁটি কিংবা গোলাপী থেকে যাবে! ঐতিহাসিক, পৌরাণিক কাহিনীর বদলে যাত্রায় আজকাল সামাজিক বিষয়কত্ব থাকে বলে গ্রামের ছেলে মেয়েদের নামও পাল্টে যাছে। তা ছাড়া সিনেমার নায়ক—নায়িকার নাম। ইলেকটিসিটি নেই, তবু এই গ্রামেও মাসে একবার সিনেমা আসে।

কবিতার ডাক নাম বুঁচি। গায়ের রং একটু ফর্সা–ফর্সা, মুখটা একেবারে লেপাপৌছা।

ঘরে জ্বলছে হ্যারিকেন আর বাজছে রেডিও। রেডিওতে এরকম একটা গান শোনা যাছেঃ অঞ্চ নদীর....ঘাটো ঘ্যাটো ঘ্যাটো ঘাটো...স্দূর...ঘাটো ঘাটো....ঘাট দেখা যায়...ঘাটো ঘ্যাটো.ঘাটো খুবই দুর্বল হয়ে গেছে ব্যাটরিগুলো, না পালটালে আর চলে না। রেডিওটা বিয়ের সময় পাওয়া, মাঝখানে দু'বার মাত্র চারখানা করে ব্যাটারি কিনেছে মনোরঞ্জন।

গানটা শুনেই মনোরঞ্জন বুঝতে পারে এখন পৌনে দশটা বাজে এমন কিছু রাত নয়। তাশ খেলা জমলে এক একদিন বারোটা—একটা বেজে যায়।

বারানায় বালতিতে জল রাখা আছে, মনোরঞ্জন হাত–পা ধ্য়ে ঘরে এসে বোনকে বললো, আমার ভাত বেড়ে দে, বুঁচি। তোরা খেয়েছিস?

কবিতা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই মনোরঞ্জন তার বৌয়ের থৃত্নি ধরে বললো, বাসনা আমার বাসনা, একবারটি হাসোনা!

বাসনা ফৌস করে উঠলো, এই কী হচ্ছে!

মনোরঞ্জন তবু বাসনার ডান গাল টিপে ধরে ফালো, পুটু পুটু পুটু পুটু পুটু।

বাসনা ক্র্দ্ধ বিড়ালীর মতন ফাাঁস ফাাঁস করে, মনোরঞ্জন ততই খুনসূটি করতে থাকে। তার পর বাঁচি এসে ঘরে ঢুকতেই সে চট করে হাতটা সরিয়ে নেয়। একদিন সে বাসনাকে চুমো খেতে গিয়ে বোনের সামনে ধরা পড়ে গিয়েছিল।

খাওয়া দাওয়া সেরে দিনের শেষ বিড়িটি ধরিয়ে মনোরঞ্জন একটু বারালায় বসে। উঠোনের মাঝখানে তুলসী মঞ্চ, বাঁ পাশে গোয়াল ঘর, ডান পাশে রান্না ঘর, তার পাশে মাচা বাঁধা, সেখানে উচ্ছে গাছ দুলছে। বাড়িটি বেশ ঝকঝকে তকতকে, চালে নতুন খড় ছাওয়া হয়েছে এ বছরই। গোয়াল ঘরটি অবশ্য এখন ফাঁকা, গত গ্রীম্মে গো—মড়কে একটি হেলে বলদ মারা যাওয়ায় ঝটিতি বিক্রি করে দেওয়া হয়েচিলো অন্টাকে।

শয়ন ঘর মোট দুটি, কবিতা বাপ—মায়ের ঘরেই শোয়! ওর তয়ের অসুখ আছে, মাঝে মাঝে ওকে ওলায় ধরে, ঘূমের ঘোরে গৌ গৌ করে চেটিয়ে ওঠে হঠাৎ। কট্রাখালির সাধুবাবার কাছে ওকে নিয়ে যাবো যাবো করেও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না, তিনি এই সব রোগের একেবারে ধনন্তরি। বিয়ের আগে কবিতার এই অসুখ তো সারিয়ে ফেলতেই হবে। সূখ-টান দেবার পর বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঘরে চলে আসে মনোরঞ্জন। তব্জাপোষের উপর উঠে বসে বললো, ওঃ হো, তোমায় একটা কথা বলতেই ভূলে গেছি। তোমার বাপের বাড়িতে তো কাল ডাকাত পড়েছিল।

বাসনা ভেতরের ছোট জামা খুলছিল, পেছন ফিরে চমকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, জাঁং

মনোরঞ্জন বললো, চারটের লক্ষে লারানদা এলো, তার মুখেই শুনলাম মামুদপুরে কাল বড় ডাকাতি হইয়ে গিয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলম কার বাড়িং কার বাড়িং লারানদা বললে, যে নিতাইটাদ হরিণের মাংস বেচতে গিয়ে ধরা পইড়েছিল বসিরহাটে, সেই নিতাই টাদের বাড়ি। নিতাইটাদ তোমার কাকার নাম নাং

বাসনার ছেলেমান্ধি মুখখানি আতঙ্কে কালো হয়ে যায়। সে চোখ কপালে তুলে বললো, এ খবর শুনেও তুমি চুপ করে বসে রইলে?

- —তা কী করবো, ল্যান্ধ তুলে দৌড়োবো? লারানদা যখন কথাটা বললে, ততক্ষণে লক্ষ ছেড়ে গিয়েছে। তা ডাকাতি যখন হইয়েই গিয়েছে এখন আমার যাওয়া—না—যাওয়া সমান।
  - —ডাকাতরা জামাদের বাড়ি থেকে কী নেবে?
- —তোমার কাকাটা তো এক নম্বরের চোর। চোরাই মাল কত লুকিয়ে রেখেছিল কে জ্লানে!
  - —মানুষ মেরেছে?
  - —দু'জনের তো মাধা ফেটেছে শুনলাম!
  - —জাঁ ? কার ? কার মাথা ফেটেছে?
  - —তা আমি কী করে জানবো। লারানদা তো আর নিজের চক্ষে দেখেনি।

এসব ইয়ার্কির কথা। প্রতি রাত্রেই মনোরঞ্জন এই ধরনের উদ্ভট কোনো গল্প বানিয়ে চমকে দেয় বউকে। বাসনার চোখে জল এসে গেলে সে হো–হো করে হেসে ওঠে। তখন বাসনা এসে তার বৃকে গুম গুম করে কিল মারতে থাকে আর বলে, আমার কাকা মোটেই চোর নয়!

তখনও মনোরঞ্জন তার বউকে জড়িয়ে ধরে খুব আদর করে আর ক্ষেপায়, চোরই তো, নিচয়ই চোর। ভোমরা একেবারে চোরের বংশ, ভূমি নিজেও তো একটু চুর্নী।

পাশের ঘর থেকে কবিতা এসব কিছু শুনতে পায়। এমনকি নিয়মিত ছন্দে এ ঘরের তক্তাপোষের মচমচানির শব্দ পর্যন্ত।

তবে, সেই আসল মিথ্যে কথাটা অবশ্য মনোরঞ্জন সেই রাত্রে বাসনাকে বলে নি। সেটা অন্য রাতের কথা।

সারাদিন মনোরঞ্জন তক্তে থাকে মাধবকে ধরবার জন্য। তার নিজের কোনো স্বার্থ নেই, তবু বন্ধদের রোমাঞ্চকর অভিযানটা যাতে পণ্ড না হয়ে যায়, সেই জন্য সে মাধবকে ভোলাবার চেষ্টা করে। মাধবকে আগ বাড়িয়ে বিড়ি দেয়, মাধবের বাড়ির উঠোনের আগাহা সাফ করে দিয়ে আসে, মাধবের হোট ছেলেটাকে কোলে ভুলে নিয়ে লোপালুপি খেলে। তবু মাধব ভাকে পান্ডাই দেয় না।

দিন তিনেক এড়িয়ে এড়িয়ে থাকার পর মাধব শেষ পর্যন্ত নিজে থেকেই ধরা দেয়।
দুপুরবেলা আটচালায় ভাশ খেলা জমে উঠেছে, কখন যে মাধব পেছনে এসে
বসেছে ওরা টেরও পায় নি। মাধব তাশের পোকা। হঠাৎ মাধব এক সময় বলে উঠলো,
আরে ও মনা, কী কল্লি! আরে এ ডা দেখি একটা রামছাগল। হাতে রং রইছে, তুরুপ
মারতে পাল্লি না।

মনোরঞ্জন ফিরে তাকাতেই মাধব তার অত্জ্যজ্জ্বল চোখ দৃটি ঝকমকিয়ে বললো, তোরা দাইরাবান্দা খ্যাল, তাশ খেলা তোগো মগজে কুলাবে না!

চার খেলুড়িই ফেলে দিল হাতের তাশ। সাধ্চরণ বললো, মাধবদা, তোমার সঙ্গে একটা প্রাইতেট কথা আছে।

মাধ্ব বললো, জানি, জানি, তোমাগো কী কথা। ওসব আমার দারা হবে না। আমার পিঠে এখনো দাগ রইছে।

দু'জনেই এক সঙ্গে বিড়ি বাড়িয়ে বললো, নাও মাধবদা, খাও।

দ্'জনের থেকেই বিজি নিয়ে, একটি ট্যাঁকে গুঁজে, আর একটি পেছনে ফুঁ দিতে দিতে মাধব বললো, যতই খাতির করো, ও লাইনে আমি আর থেতে পারবো না। আজকাল ও লাইন খারাপ হইয়া গ্যাছে।

মাধবের মতন কর্মিষ্ঠ পুরুষ সচরাচর দেখা যায় না। তাকে মাঝি বলা যায়, জেলে বলা যায়, চাষী বা কাঠুরে বা ঘরামীও বলা যায়, সব কাজে সে সেরা। তার কাজের ক্ষমতা এবং বৃদ্ধি দুটোই আছে, সেইজন্য অনেকে তাকে সমীহ করে। যারা হিমালয়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় পাতাকা ওড়ায়, যারা অকুল সমুদ্রে নতুন দেশ আবিষ্কারের জন্য বেরিয়েছে এককালে, যারা যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে শক্রর দেশে দাঁড়িয়ে চওড়া কাঁধটা আরও চওড়া করে গর্বের হাসি দেয়। তাদের মুখের সঙ্গে মিল আছে মাধবের।

তবু মাধব সংসারের ব্যাপারে বিশেষ সৃবিধে করতে পারে নি। একটা ছোট চৌহদ্দির বাইরে সে কোথাও যায় নি কখনো। বেঁচে থাকাটাই তর একমাত্র জডিযান। তার জমিও নেই, মূলধনও নেই। শুধু গায়ে খেটে জার কতখানি সমৃদ্ধি হবে। বাড়িতে তার সাতটা পেট। তার নিজের নৌকোটি চলে যাওয়ায় সে জারো বিপাকে পড়েছে।

সাধুচরণ বললো, যদি পারমিট জোগাড় করি মাধবদা?

মাধব সন্দেহের চোখে তাকিয়ে বললো, পারমিট জোগাড় করবি, তুই? হেঃ! তোকে পারমিট দেবে কেডা? হেঃ!

- ---ধরো না যদি জোগাড় করিই?
- —ধর না আমি লাটের ব্যাটা বড়লাট আর আমার মেয়ে ইন্দিরে গান্ধী। ধরতে আর ঠ্যাকাটা কী, তাতে তো পয়সা লাগে না।
- —ত্মি বিশেস পাচ্ছো না, মাধবদা, পার্মিটের স্তবস্থা আমি সত্যিই করতে পারি। এখন তুমি রাজি হলেই হয়।
- —দ্যাখ, সাধু। আমার সাথে ফোর টুইন্টি করিস নি। আমি তিন তিনবার ধরা পড়িছি, মেরে আমার তক্তা খিঁচে দিয়েছে আমার লৌকোটা পর্যন্ত সুশুদ্ধির পুতরা বাজেয়ান্ত কইরা নিছে। আবার আমি তোগো কথায় নাইচ্যা আবার ও লাইনে যামু?

—মাধবদা, সবাই বলে তোমার ভয়-ভর কিছু নেই, এখন দেখছি ভূমিই ভয় পাচ্ছো।

—ছেলে পূলে নিয়ে ঘর করি ভয় পাবো না? আমি মলে ভূই আমার বউরে বিয়া করবি? পোলাপান গো খাওয়াবি? যমরে ভয় করি না, কিন্তু পূলিশ আর ফরেস্টের লোক আমারে ছিবড়া কইরা দিছে।

স্বাই বৃঝতে পারে যে মাধ্ব গরম হয়ে এসেছে। মাধ্ব দৃঃসাহসী। শুধু দৈহিক পরিশ্রম করে কোনক্রমে টেনেটুনে সংসার চালানোয় সে বিশ্বাসী নয়। হঠাৎ কোন ঝুঁকি নিয়ে সে ভাগ্য ফেরাতে চায়। ভাগ্য ফেরেনি বটে, ভবে এরকম ঝুঁকি সে বার বার নিয়েছে। জন্তত তিনবার মৃভ্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে সে। একবার ডাকাতরা ভার নৌকো থেকে সব কিছু কেড়েকুড়ে ভার পরণের কাপড়ও খুলে নিয়ে নাংটো করে ভাকে ছেড়ে দিয়েছিল চামটা ব্লকে। সেখান থেকেও প্রাণে বেঁচে সে ফিরতে পেরেছে।

এরকম ঝুঁকি যারা নেয়, তাদের স্বভাব সারা জীবনে বদলায় না। সাধুচরণ সত্যিই অনেকটা এগিয়ে এনেছে কাজ। জয়মণিপুরে আকবর মণ্ডলের পারমিট আছে, এক ভাগ বধরা দিলে সে সেই পারমিট ব্যবহার করতে দিতে রাজি আছে। এর মধ্যে বে—আইনি কিছুই নেই।

সকলের দিকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকিয়ে মাধব বললো, সঙ্গে আর কে যাবে, এই সব চ্যাংড়ারা? এরা তো একটা হাঁক শোনলেই পাছারকাপড় নষ্ট কইরা ফ্যালাবে।

মূল প্রস্তাবকারী নিরাপদ এবার বললে, ও কথা বলো না মাধবদা! জঙ্গলে তুমি একাই যাও নি, আমরাও গেছি।

মাধব বললো, হাঁ, গেছিলি। গত সালে ফুলমালা লক্ষে টুরিষ্ট বাবুদের রান্নার জোগাড়ে হয়ে গেছিলি না?

মাধবের গলার আওয়াজে রাজ্যের অবজ্ঞা ঝরে পড়ে। সাধ্চরণ বললো,শোনো আমরা কে কে যাবো। তুমি, আমি নিরা—

মাঝখানে বাধা দিয়ে সৃশীল বলে ওঠে, আমি কিন্তু যেতে পারবো না। জয়নগরে আমার মামার মেয়ের বিয়ে আছে—।

মাধব জার সাধ্চরণ দৃ' জনেই জ্বলন্ত চেখে তাকালো। সৃশীলের দিকে। মাধব পিচ, করে থুতু ফেললো পাশে।

সাধুচরণ বললো, তোকে নিতামও না আমরা।

মাধব শুধু বললো, হেঃ!

সাধুচরণ আবার বললো, সুভাষ, বিদ্যুৎ, নিরাপদ তুমি আর আমি।

মনোরঞ্জন বাদ। যদিও সে সামনে ঠায় বসা। সবার চেয়ে বলশালী চেহারা তার এবং সে ভীতু এমন অপবাদ ঘোর নিন্দুকেও দিতে পারবে না।

সাধুচরণ বললো, আকবর মণ্ডলের পার্মিট, তাকে নিয়ে মোট ছয় ভাগ।

মাধব বললো, নৌকোর এক ভাগ লাগবে নাং নৌকো তোরে কেডা দেবেং

নিরাপদ বললো, ঠিক, নৌকোর ভাগ ধরা হয়নি। তাহলে সাত ভাগ। মহাদেবদার নৌকো। মাধব বললো, আট ভাগ হবে, আমার দুই ভাগ। গুনিশের ভাগ নাই? সাধুচরণ অন্যদের মুখের দিকে একবার চোথ বুলিয়ে নিয়ে বললো, রাজি।

এবার জোগাড়–যন্তরের পালা। শুধু পারমিটের দোহাই দিলেই তো হবে না। খোরাকি জোগাড় করতে হবে, যাওয়া–আসা অন্তত এক মাসের ধাকা। এই এক মাস বাড়ির লোকজন কী খেয়ে থাকবে তা ভাবতে হবে, নিজেদেরও রান্না করে খেতে হবে। আর আছে বন–বিবির পূজো।

আগে যারা ধার–দেনা করে জঙ্গলে যেত, ফিরে এসে দেখতো, লাভের ধন সব পিঁপড়েয় খেয়ে গেছে। এখন আর মহাজনদের অতটা সৃদিন নেই, অন্তত এদিককার পিঠোপিঠি কযেকটা গ্রামে।

মনোরঞ্জন দল–ছাড়া হয়ে গেছে, তবু সে–ই আগ বাড়িয়ে বললো, পারমিট যখন আছে, তখন পরিমল মাস্টারের কাছে চলো না!

পরিমল মাস্টারের নামে সাধুচরণ একটু গা মোচড়া–মৃচড়ি করে। কথাটা ঘোরাবার জন্য সে বললো, ক'বস্তা ধান লাগবে আগে হিসেব কর না।

মাধব এসব কথার মধ্যে থাকতে চায় না। ভাড়াটে সৈন্যের মতন সে শুধু নিজেরটা বোঝে। উঠে দাঁড়িয়ে সে বললো, আমার বাড়ির জন্য দুই বস্তা আর অন্তত নগদা একশোটি টাকা রাইখ্যা যাইতে হবে। সে ব্যবস্থা তোমরা করো।

যুরে ফিরে আবার পরিমল মাস্টারের নাম আসে। সাধ্চরণ বললো, মহাদেবদা যদি তিনশোমনি নৌকোটা দ্যায়, আর বিনা সুদে কিছু টাকা—

মহাদেব মিন্তিরি সম্পর্কে কাকা হয় বিদ্যুতের। সেই বিদ্যুতই বললো, ও দেবে বিনা সুদে টাকাং তুমি পেঁপে গাছে কাঁঠাল ফলতে দেইখেছো বৃঝিং

এ সময় নৌকোটা বেশীর ভাগ দিন খালিই পড়ে থাকে। অতবড় নৌকো তো ছট্ছাট করে কেউ নেবে না! তবু কি মহাদেব মিন্তিরি নৌকোটা ফ্রি দেবে? হিংস্ত চোখে ভাকিয়ে মহাদেব মিন্তিরি বলবে, বাপধনেরা, ঐ নৌকো যদি ভাকাভেরা নিয়ে যায়, ভখন ভোদের সবকটাকে বেইচে দিশেও তো ওর দাম উসুল হবে না। তবু যে দিছি, তা ভোদের ভালোবাসি বলেই তো। তাই না? এর পর আবার বিনে পয়সায় চাস্? অকৃতজ্ঞ একেই বলে! আমি এ গ্রামের কোনো মানুষকেই ঠকাই না, কারুর ভিটে মাটি চাঁটি করি না, তবু এ গ্রামের মানুষ বিনা সুদে টাকা চেয়ে আমার জব্দ করতে চায়। হায় অদেষ্ট!

সাধ্চরণ পরিমল মাস্টারের প্রিয়পাত্র, তবু সে কেন ওঁকে এড়িয়ে যেতে চাইছে, তা অন্যরা বুঝতে পারে না।

সাধুচরণ আবার ওদের প্রস্তাবে বাধা দেবার জন্য বললো, মাস্টারমশাই কলকাতায় গেছেন, কবে ফিরবেন, তার ঠিক নেই।

মনোরঞ্জন টপ্ করে জানিয়ে দিল, না, না, মাস্টারমশাই কালই ফিরেছেন। আমি দেইখেছি। জল-পরী লক্ষে এলেন।

দু'দিন পরে খুব ভালো থবর পাওয়া যায়।

নিরাপদ আর বিদ্যুৎ দেখা করেছিল পরিমল মান্টারের সঙ্গে। নিজের কোনো স্বার্থ না থাকলেও মনোরঞ্জনও গিয়েছিল বন্ধুদের সঙ্গে। পরিমল মান্টার দারুণ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। টাকা–পয়সার আর প্রশ্নই নেই, চাল–ডাল–তেল–নুন যখন যা লাগবে, ওদের পরিবারের লোকেরা তা সময় মতন নিয়ে আসতে পারবে জয়মণিপুরের কো– অপারেটিভের দোকান থেকে। ওরা নিজেরাও প্রয়োজন মতন সেই সব জিনিস নিয়ে যেতে পারবে নৌকোয়। শর্ত হলো, ফিরে এসে মাল বেঁচে আগে শোধ করে দিতে হবে ঐ সব জিনিসের দাম। সুদ লাগবে না এক পয়সাও।

এরপর সাজ সাজ রব পড়ে যায়। জার কোনো বাধাই রইলো না। সামনের বাণেই যাত্রা শুরু।

মাঝ রাজে ঘৃম ভেঙে উঠে বসে মনোরঞ্জন চেঁচিয়ে উঠলো ওঃ মা, মা, মা মা! ভয় পেয়ে কী হলো, কি হলো, বলে চেঁচিয়ে উঠলো বাসনা। স্বামীকে জড়িয়ে ধরলো।

মনোরঞ্জন হাত জোড় করে শিবনেত্র হয়ে বলতে লাগলো, মা, মা, রক্ষা করো, মা! আমি আসছি মা!

বাসনা কেঁদে ফেলতেই পাশের ঘর থেকে ছুটে এলো কবিতা। তারপর গলা খাঁকারি দিয়ে বিষ্ণুপদ, তারপর ডলি।

বিষ্ণুপদ বললো, মাথায় থাবড়া দাও তো বৌমা। স্থপন আইটকে গিয়েছে! এক এক সময় অমন আইটকে যায়।

কবিতা ভাবলো, তারই নাকি যুমের যোরে চেঁচিয়ে ওঠার রোগ আছে, সেজদার আবার হলো কবে থেকে?

মনোরঞ্জন হাত জোড় করে বলে, যাচ্ছি, মা মা, আমার অপরাধ নিও না, মা! তোমার পায়ে আমার শত কোটি প্রণাম মা। তোমার পায়ে আমার শত কোটি প্রণাম মা! আমি আসহি মা।

এক গাদা চাঁদের তালো এসে পড়েছে ঘরে। তাতে দেখা যায় মনোরঞ্জনের দু' চোখ জলে ভাসছে।

ডলি ঘরে ঢুকে বললো, ও মনো, কী হইয়েছে, আঁগি চক্ষু খোল, এই ভো আমি! বালাই ষাট, তুই কেন অপরাধ করবি।

ডলি ভূল করে ভেবেছিল, ছেলে বৃঝি কোনো কারণে তার কাছে ক্ষমা চাইছে। কিন্তু মনোরঞ্জন যাকে ডাকছে সে এই মা নয়, আরও জনেক বড় ধরনের মা।

মনোরঞ্জন বিহর্বভাবে বললো, আমি বন–বিবিকে দেখলাম গো, মা।

- —ও, স্বপ্ন দেইখেছিস! একবার উঠে দাঁড়া।
- —স্বপু নয় গো, একেবারে চোখের সামনে। গাছতলা আলো করে দাঁড়িয়ে আছেন মা বন–বিবি, পাশে দুখে, মা আমায় বললেন, বাদার সমস্ত জোয়ান মরদ আমায় একবার পূজো দেয়, ভূই বিয়ে করলি আজও আমায় পূজো দিসনি!

বলতে বলতেই বিছানায় দৃ'হাত ছড়িয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে, যেন প্রবল যন্ত্রণায় কাৎরাতে কাৎরাতে বুক ফাটা গলায় সে চিৎকার করতে থাকে, আমি আসছি মা, আমার ভুল হয়ে গেছে মা, আমার অপরাধ নিও না মা।

আবার সে হঠাৎ উঠে বসে বাসনার হাত চেপে ধরে বলে, মা বন–বিবি আমায় ডেকেছেন।

পরদিন সকালেই রটে গেল যে মনোরঞ্জন মা বন-বিবিকে স্বপুে পেয়েছে।

সারা সকাল সে বিছানা থেকে উঠলোই না, এমনই অবসর হয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে সে কাঁদে, মাঝে মাঝে শূন্যভাবে চেয়ে থাকে।

বিকেলে সাধ্চরণ আর তার দলবল দেখতে এলো তাকে। বারালায় উবৃ হয়ে চুপ করে বসে আছে মনোরঞ্জন, বিদ্যুৎ তাকে একটা বিড়ি এগিয়ে দিতেও সে খেল না। মায়ের পূজো না–দেওয়া পর্যন্ত সে আর বিড়ি খাবে না। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কথা বলারও কেনো উৎসাহ নেই তার।

আসলে সে–রকম জঙ্গল এখান থেকে এক জোয়ারের পথ। যখন তখন যাওয়া হয় না। নিরাপদ বিদ্যুৎরা যখন পারমিট নিয়ে কাঠ কাটতে যাচ্ছেই, তখন মনোরঞ্জনও ওদের সঙ্গে ঘুরে আসুক। পূজো দেওয়াও হবে, দুটো পয়সার সাগ্রয়ও হবে। স্বয়ং বিষ্টুচরণই দিল এই প্রস্তাব।

গোলা থেকে আরও এক বস্তা ধান এর মধ্যে বার করা হয়েছে। গোলাটায় এখন টোকা দিলে ঢ্যাপ ঢ্যাপ করে। সেই দিকে তাকিয়ে ডলিও আর কোন আপত্তি করতে পারলো না। তবু সে বার বার বাসনার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। এক রন্তি কচি বৌটা, তাকে ফেলে চলে যাবে! প্রথম সন্তান জন্মাবার আগে স্বামী—স্ত্রীর বেশী দিন ছাড়াছাড়ি থাকা ভালো নয়। এতে পুরুষ মানুষরা বারমুখো হয়ে যায়।

সন্ধ্যের সময় সে বাসনাকে জিজেন করলো, অ বৌ, মনা তা হলে যাবে ওদের সঙ্গে; বাসনা সমতি সূচক ঘাড় হেলায়। ডলি তথন বললো, যাক তবে, ঘূরে আসুক, মা বন বিবি যখন ডেইকেছেন, এখন ঝড়–বৃষ্টি নেই, নদীতে ঢেউও তেমন তেজী নয়....।

বাসনাকে সে বললো, বউ, তোর সিদ্রের কোটাটা মনোকে দিয়ে দিস। মাথের পায়ে ছুঁইয়ে নিয়ে আসবে।

সব ঠিক ঠাক হয়ে যাবার পর যাত্রার আগের দিন রাত্রে মনোরঞ্জন বাসনার পুতনি ধরে বললো বাসনা, আমার বাসনা, একবারটি হাসো না!

বাসনা ফৌস করেও উঠলো না, হাসলোও না। গন্তীর হয়ে রইলো।

মনোরঞ্জন বললো মায়ের পুজো দিতে যাচ্ছি, এসময় কেউ অসৈরন করে? জঙ্গলে ভালো কাঠ পেলে আমাদের পার হেড শ পাঁচেক টাকা উপরি রোজগার হবেই। তখন তোমার জন্য একটা শাড়ী...এখানে নয়। একেবারে কলকাতার দোকান থেকে.... বৃঞ্জল....

অত বড় নৌকোতে পাঁচজন বসলেও যেন খালি খালি দেখায়। মনোরঞ্জন উঠে বসায় তবু যেন খনিকটা মানানসই হলো। হালে বসেছে মাধব, শাল বাহু নিয়ে মনোরঞ্জন ধরলো একটা দীড়। মনোরঞ্জনকৈ নিতে মাধব আপত্তি করেনি, কারণ এ ছেলেটাকে দিয়ে কাজ হবে, সে জানে। যেবার কালীর চকের কাছে ডাকাতের পাল্লায় পড়েছিল মাধব, সেবার যদি এই মনোরঞ্জনটার মতন আর একটা মানুষও পাকতো তার পাশে, তাহলে লগি পিটিয়ে ডাকাতদের ঠাণ্ডা করে দিতে পারতো।

সব সরক্ষাম তোলা হয়েছে, ওদের বিদায় দিতে এসেছে অনেকে। একমাত্র বিদ্যুৎ শুধু জামা গায় দিয়েছে, আর সবাই খালি গায়ে তৈরি, গণ লেগেছে, এই তো যাত্রার পক্ষে শুভ সময়। নৌকো ছাড়তেই ডলি চেঁচিয়ে বললো, মামুদপুরের পাশ দিয়েই তো যাবি, একবার বৌমার বাপের বাড়িতে দেখা করে যাস।

#### —আচ্ছা!

—সিঁদুরের কৌটোটো...মনে থাকে যেন।

বাঁধের ওপর অন্যদের জটলা থেকে একটু দূরে একটা নিম গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাসনা। মনোরঞ্জন সেদিকে তাকিয়ে হাসলো। সেই হাসি দেখে ধক করে উঠলো বাসনার বুকটা। এ কী অদ্ভূত হাসি! মন–খোলা মানুষ মনোরঞ্জনকে অনেক রকম ভাবে হাসতে দেখেছে সে, ভাস্কর পণ্ডিত কিংবা খিঁজির খাঁ রূপী মনোরঞ্জনের অট্টহাসিও সে শুনেছে, কিন্তু এরকম হাসি তো সে কখনো দেখেনি। চোখ দুটো স্থল স্থল করছে মনোরঞ্জনের, কেমন যেন স্থির দৃষ্টি, ঠোঁট অল্প একটু ফাঁক করা।

কাল রাভে বেশী কথা হয় নি, খুব ভাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছিল মানুষটা। আজ সকাল থেকেও নানান কাজে ব্যস্ত। একটুখানির জন্যও বাসনা তার স্বামীকে আড়ালে পায় নি। তাই কি মনোরঞ্জন ঐ রকম হাসি দিয়ে অনেক কিছু বৃঝিয়ে দিতে চায়? কোনো মানুষ একেবারে নতুন ভাবে হাসতে পারে!

একটু পরেই নৌকোটা সামনের ট্যাক ঘুরে চোখের আড়ালে চলে গেল।



# তিন বন্ধুর উপাখ্যান

জয়মণিপুরে টেলিফোন আছে।

বিদ্যুতের আলো নেই, নদী পেরিয়ে মোটর গাড়ী আসার কথা তো দূরে থাক, ঠিকঠাক গোরুর গাড়িরও রাস্তা নেই। ফুড ফর ওয়ার্কও এই জলা—অঞ্চল চেনে না, তবু এখানে টেলিফোন থাকে কী করে? আছে, আছে! বিজ্ঞানের অবদান। বিজ্ঞানের মন ভালো থাকলে টেলিফোন ঝিলিনিং ঝিলিনিং করে বাজে, আবার বিজ্ঞান ভূলে গোলে দূ তিন মাস টেলিফোনের ঘুম।

রাত পৌনে এগাব্রোটায় কো-আপ অফিসে টেলিফোন বেজে উঠলো।

এই দোতলা মাঠকোঠাখানির একটি ঘরে বদন দাস শোয়। তার মানে এই নয় যে বদন দাস এই অফিসের দিন রাতের কর্মী। সে রকম কেউ নেই। বদন দাসের বাড়িতে লোক অনেক, জায়গা কম, তাই সে রাত্রে এখানেই থাকে। তারও শোওয়া হলো আর আফিস ঘরটা পাহারাও হলো।

যুম থেকে উঠে টেলিফোন ধরে বদন দাস ওপারের কথা কিছুই ব্ঝতে পারলো না। সে ও হ্যালো হ্যালো বলে, ওপার থেকেও হ্যালো হ্যালো। তখন সে বললো, আপনি ধরেন স্যার, আপনি ধইরে থাকেন, আমি মাস্টারমশাইকে ডেকে আনতেছি।

মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি পাঁচ সাত মিনিটের পথ। বদন দাস প্রথমে টর্চ খুঁজে পায় না। এমনই অভ্যেস যে টর্চ ছাড়া রাত্রে বাইরে বেরুতেই পারে না সে। বালিশের পাশে রাখা ছিল, টর্চটা কখন গড়িয়ে পড়ে গেছে খাটের নিচে।

সারাদিন গরম, কিন্তু রাতের হাওয়ায় এখনো শিরশিরে ভাব। প্রথম বর্ষণের আগে সাপগুলো সাধারণত গর্ত থেকে বেরোয় না। তবু অভ্যেসবশত পায়ে ধপধপ শব্দ করে বদন দাস। আর আপন মনে একটা গান গুনগুনোয়, কথা কয়ো না। শব্দ করো না। ভগমান নিদ্রা গিয়েছেন, ভগমান নিদ্রা গিয়েছেন,

মাস্টামশাইয়ের কোয়ার্টারে আলো জ্বলছে দেখে বদনের অস্বস্তি চলে যায়। উনি অনেক রাত জেগে বই পড়েন। পড়াশুনো শেষ করে মানুষ চাকরি করতে যায়। তারপরও কারুর রাত জেগে পড়াশুনো করার মন থাকে? বিচিত্র। ভগমান নিদ্রা গিয়েছেন, তথমান নিদ্রা গিয়েছেন, কথা কয়ো না। গোসাবায় এসেছিল কলকাতার থিয়েটার পার্টি। একবার শুনলেই গানের সুর মনে থাকে বদনের।

—মাস্টারমশাই, মাস্টারমশাই।

কো–অপারেটিভের মেয়েদের তাঁতে বোনা কাপড়ের লৃঙ্গি পরে বেরিয়ে এসে পরিমল মাস্টার জিঞ্জেস করলেন, কী রে?

বদন দাসের মুখে টেলিফোনের বৃত্তান্ত শুনেই পরিমল মাস্টারের বৃকের মধ্যে দু– চার লহমার জন্য ঢাকের শব্দ। প্রথম প্রতিক্রিয়াটা ভয়ের। ভারপর প্রত্যাশার।

পাঞ্জাবিটা গায়ে চাপাবার কথা ভূলে গিয়ে শুধু হাওয়াই চটি পায়ে গলিয়ে তিনি বললেন, চল।

কোয়ার্টারের সামনের কঞ্চির গেটে হাত দিয়ে তিনি আবার থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, একটু দাঁড়া।

ফিরে গিয়ে চার্লি চ্যাপলিনের মতন দ্রুততম ভঙ্গিতে খাটের তলা থেকে টেনে বার করলেন একটা লোহার তোরঙ্গ। তার ডালাটা খুলে ভেতরের অনেক কাগজপত্রের মধ্যে হাত চালাতে লাগলেন অন্ধের মতন। সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই।

বাক্সটা বন্ধ করে খাটের তলায় আবার ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াতেই দেখলেন, মাঝখানের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন তার স্ত্রী সুলেখা।

সব কিছু ব্যাখ্যা করে বোঝাবার সময় নেই বলে তিনি টেলিফোন এসেছে, বলেই দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন।

পাঁচদিন আগে কঠোর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সিগারেট ছেড়ে দেবেন। তখন প্যাকেটে ছটা সিগারেট। প্রথমে তেবেছিলেন প্যাকেটটা ছুঁড়ে ফেলে দেবেন খালের জলে, তারপর ভাবলেন পয়সা দিয়ে কেনা জিনিস নষ্ট না করে ভূগোলের টিচার বিনোদবাবুকে দিয়ে দিলেই তো হয়। তাও দেননি। বাড়িতে সিগারেট নেই, পকেটে সিগারেট কেনার পয়সা রাখবেন না বলেই সিগারেট খাওয়া হবে না—এর মধ্যে বীরত্বের কিছু নাই। সিগারেট জাছে তবু খাছেন না, এটাই আসল পরীক্ষা। সেই জন্মেই টিনের তোরঙ্গের মধ্যে।

কিন্তু এইসব সংকটের সময় একটা সিগারেট না থাকলে বড় জসহায় লাগে।

মেয়ে থাকে লেডি ব্রেবোনি কলেজের হস্টেলে। ছেলে ডাক্তারিতে ভর্তি হবার জন্য পরীক্ষা দেবে, তাই আছে মামা বাড়িতে। ওদের কারুর কোনো বিপদ হয়নি তো? প্রথমেই মনে আসে এই কথা।

- —কে টেলিফোন করেছে নাম বলেনি?
- —ব্ঝলাম না, মাস্টারমশাই। খালি এক নাগাড়ে হ্যালো, হ্যালো, আর বললে এক্ষুনি মাস্টারমশাইকে ডেকে আনো, ঘুমিয়ে পড়লেও ডেকে তুলবে। সেই জন্যই তো এত রাতে আমি ছুটে এলুম। কটা বাজে এখন মাস্টারমশাই।
  - —এগারোটা হবে।

এত জরুরি ডাক শুনেই জাশা–নিরাশার ধন্ধ। এক লাখ সন্তর হাজার টাকার একটা ক্লিম দিয়েছিলেন সরকারকে, সেটা পাশ হয়ে গেছে? গত মাসে রাত সাড়ে নটার সময় একজন টেলিফোন করে জানিয়েছিল যে চীফ সেক্রেটারী তার পরের দিন এদিকে জাসবেন। সে রকম কেউ? জেনিভাতে কো—আপরেটিভ মৃভমেন্টের ওপর একটা সম্মেলন হচ্ছে, কে যেন বলছিল, জয়মণিপুরে এত ভালো কাজ হচ্ছে পরিমল মাস্টারের যাওয়া উচিত,....টেলিগ্রাম অফিস থেকে অনেক সময় টেলিফোনে খবর

জানায়...ছোট শ্যান্মিকা মিতুন রেজিপ্তি বিয়ে করেছে? থোকন বা মিতুর হঠাৎ কোনো জসুখ.....

- -- ভুই কি গান গাইছিস রে বদন? ভালো করে কর তোঃ।
- —কথা কয়ো না, শব্দ করো না, ভগমান নিদ্রা গিয়েছেন, ভগমান নিদ্রা গিয়েছেন, ভগমান নিদ্রা গিয়েছেন, আর কথাগুলো মনে নেই মাষ্ট্রারমশাই।
- —বেশ ভালো গান তোং পুরোটা শিখলি নাং তুই আর একটা কী যেন গান গাস, সোনার বরণী মেয়ে—
- —সোনার বরণী মেয়ে, বলো কার পথো চেয়ে, আঁখি দৃটি ওঠে জলে ভরিয়া–আ– আ–আ।

কাঠের সিঁড়িতে ধূপ্ ধূপ্ শব্দ করে দুব্ধনে উঠে এলো ওপরে। পরিমল মাস্টার সব রকম উত্তেজনা দমন করে যতদূর সম্ভব শান্ত ভাবে বললেন, হ্যালো।

কোনো উত্তর নেই। লাইনও কাটেনি। ওপাশে ঝন ঝন ঝাঁয়েকো ঝাঁকো শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।বিলিডিবাজনা।

পরিষার বিশ্বয়ের রেখা ফুটে উঠলো তাঁর কপালে।

তিনি হ্যালো হ্যালো বলে যেতে লাগলেন। নিজের উপস্থিত বৃদ্ধি সম্পর্কে ঈষৎ গর্বের তাব আছে পরিমল মাস্টারের। তিনিও ব্যাপারটা বৃষতে পারলেন না। দেরি দেখে, যে টেলিফোন করছিল সে রিসিতারটা রেখে অন্য কোথাও গেছে। কিন্তু কে এবং কোথা থেকে? সৃন্দরবনের এই নিশুতি পাড়াগাঁয়ে যন্ত্রমারফৎ এ বাজনার শব্দ যেন মনে হয় অন্য কোনো গ্রহ থেকে আসছে।

এবার গুদিক থেকে কেউ রিসিভার তুলে বললো, হ্যালো, কাকে চান? এবার রাগ হলো পরিমল মাস্টারের। তিনি কড়া গলায় বললেন, আমি কারুকে চাই না। আমাকে কেউ একজন টিলিফোনে ডেকেছে? আপনি কোথা থেকে—

--ধরণন!

জারও একটু পরে ওপার থেকে একজন কেউ প্রচণ্ড চিৎকার করে বলতে লাগলো, হ্যালো। হ্যালো।

- —আপনি কাকে চাইছেন?
- --কে, পরিমল? বাপ্রে বাপ্ এতক্ষণ লাগে? আমি অরুণাংশু বলছি...

পরিমল মাষ্টারের বুক খালি করা একটা দীর্ঘখাস বেরিয়ে এলো।

কলকাতা শহরতনির একই স্কুলে, একই ক্লাসে, একই বেঞ্চিতে বসে পড়তো তিন বন্ধ। ক্লাস সেভেন থেকে এক সঙ্গে। সুশোভন, অরুণাংগু আর পরিমল। অরুণাংগু অত্যন্ত লাজুক, সুশোভন জেদী আর দলপতি ধরনের, পরিমল টিপিক্যাল ভালো ছাত্র। সে কতকাল আগেকার কথা। গ্রিশ–বত্রিশ বছর তো হবেই। স্বভাবে আলাদা আলাদা হলেও ঐ তিনটি স্কুলের বন্ধু ছিল একেবারে হরিহর আত্মা। স্কুলে সিরাজউদোল্লা নাটকের অভিনয় হলো, সুশোভনই তার নায়ক এবং পরিচালক। পরিমল লর্ড ক্লাইভ, কারণ ভার রং ফর্সা আর ইংরাজী উচ্চারণ ভালো। অরুণাংগুকে দেওয়া হয়েছিল সামান্য দূতের পাঠ, ভাও সে পারে নি। রিহার্সালেই নাক্চ।

সময় মানুষকে কত বদলে দেয়ে? সেই সুশোতন, অরুণাংগু আর পরিমল এখন কোথায়। ম্যাট্রিকে স্টার এবং স্থলারশীপ পেয়েছিল পরিমল, সুশোতন কোনক্রমে ফাস্ট ডিভিশান আর অরুনাংগু সেকেণ্ড ডিভিশান। কলেজে এসে তিন বন্ধুর ছাড়াছাড়ি। অরুণাংগু মণীন্দ্র কলেজে পড়তে গেল সায়েন্স নিয়ে। সুশোতনও সায়েন্স, কিন্তু প্রেসিডেন্সি কলেজে। আর যে–সব কলেজে ছেলে আর মেয়ে একসঙ্গে পড়ে, সে–রকম কোনো কলেজে পরিমলের পড়া হলো না, তার বাবার আপত্তি। তাই স্থলারশীপ পেয়েণ্ড সে স্কটিশ বা প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হলো না, সে আর্টস পড়তে গেল সুরেন্দ্রনাথে।

যার যেখানেই কলেজ হোক, প্রত্যেকদিন বিকালবেলা তিন বন্ধুর দেখা হবেই কলেজ স্টিট কফি হাউসে।

ইন্টারমিডিয়েটের পর স্শোতন গেল শিবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে, অরুনাংগু কেমিস্ট্রি প্রাকটিক্যালে ফেল করে আত্মহত্যা করতে গেল। তাতেও ব্যর্থ হয়ে এবং কোনোরকমে কম্পার্টমেন্টালে পাশ করে অরুণাংগু কলেজ বদলে সেন্ট পলসে এলো বি এস সি পড়তে। আই এ তে বাংলা ও ইংরেজি দুটোতেই ফাস্ট হয়ে পরিমল সিটি কলেজে ফ্রি ছাত্র হিসাবে বি এ তে ইকনমিকসে অনার্স নিল।

এই তিন ছাত্রের জীবনের গতি কোন দিকে যাবে, তা এই সময়েও ঠিক করে বলা, কোনো জ্যোতিষী কেন, বিধাতারও অসাধ্য ছিল।

যে–বার জরুণাংশু আত্মহত্যা করতে যায়, সেবারই জরুণাংশুর প্রথম কবিতা ছাপা হয় "পরিচয়" পত্রিকায়। পরিমূল তখন থেকেই রাজনীতির দিকে ঝোঁকে। আর প্রেসিডেন্সি কলেজে ঢোকার পর থেকে সুশোভন বড়লোকের মেয়েদের পেছনে ঘোরাঘ্রি অভ্যেস করে এবং নিজের সাজপোশাকের প্রতি অত্যধিক নজর দেয়। নিজের ডিজাইনে দর্জির কাছ থেকে বানানো নিত্য নতুন কায়দার শার্ট তার গায়ে।

কোনোক্রমে বি-এস-সি পাশ করে, কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়ে জরুণাংশু কাজ নিল এক কারখানায়, যে-কারখানার নামে তখনও ব্রিটিশের গন্ধ। এম এ-তে পলিটিক্যাল সায়েন্সের ছাত্র পরিমল তখন ছাত্র নেতা। সুশোভন হবু-ইঞ্জিনিয়ার এবং ডন্ জুয়ান। পরিমলের মধ্যে প্রেমিকের ভাব কখনো দেখা না গেলেও সিক্সথ ইয়ারে উঠেই সে গোপনে বিয়ে করে সহপাঠিনী সুলেখাকে। তার বিয়ের সময় ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র অনুপস্থিত ছিল জরুণাংশু, সে তখন বিতীয়বার আত্মহত্যার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছে এবং কারখানার চাকরি ছেড়ে দিয়েছে।

ইজিনিয়ার হিসেবে তেমন কিছু কৃতিত্ব দেখাতে পারে নি সুশোভন, কয়েক বছর এখানে—ওখানে অভিজ্ঞতা কৃড়িয়ে সে চলে যায় নাইজিরিয়ায়। তার মধ্যেই অরুণাংশুর পর পর তিনটি কবিতা "দেশ" পত্রিকায় ছাপা হয়ে রীতিমতন সাড়া জাগিয়েছে। শত কবিদের মধ্য থেকে এক লাফে ওপরে উঠে এসেছে অরুণাংশু। বিনীত ও লাজুক অরুণাংশুর সে সময়কার কবিতার বৈশিষ্ট্য ছিল অত্যন্ত হিংদ্র ও অসভ্য শব্দ ব্যবহার এম এ ফাইন্যাল পরীক্ষা দেবার আগেই সুলেখার সঙ্গে জেলে যায় পরিমল, জেলে বসেই সে অরুণাংশুর কবিতা পড়ে অবাক হয়েছিল। বাংলায় কোনো দিন ভালো নম্বর পায়নি অরুণাংশু, সে এমন কবিতা লিখতে পারে?

সুশোভন আর অরুণাংশকে এখন বাংলার সকলেই এক ডাকে চেনে। বাংলা ছাড়িয়ে আরও দূরে গেছে তাদের খ্যাতি। অরুণাংশুর জীবনযাপনের নানান সত্যমিখ্যে কাহিনী লোকের মুখে মুখে ঘোরে। কোথায় সেই লাজুক কিশোর, এখন সে দারুণ উগ্র ও অহংকারী, কথায় কথায় লোকের সঙ্গে মারপিট বাধায় এবং মদ্যপানের রেকর্ডে ইতিমধ্যেই সে মাইকেলকে ছাড়িয়ে গেছে। যারা তার কবিতার ভক্ত, তারাই তার হাতে মার খেতে ভালবাসে।

নাইজিরিয়ায় গিয়ে সুশোভন প্রবাসী তারতীয়দের নিয়ে একটা সৌখিন নাটকের দল গড়েছিল। তারতে ফিরে এলো সে পুরোপুরি নাট্যকার হিসেবে। বেতারনাট্য প্রতিযোগীতায় প্রথম হয়ে সে প্রথমে সকলের দৃষ্টি আর্কষণ করে। তারপর সে গড়লো নিজের দল। এখন সে প্রগতিশীল নাট্য আন্দোলনের পুরোধা। সুশোভনের পরিবর্তন আরও বিশ্বয়কর। সেই উৎকট সাজপোশাকে আগ্রহী, ডন জ্য়ানের সামান্য চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যায় না তার মধ্যে। স্ত্রী ও দৃটি সন্তান থাকলেও সুশোভন এখন অনেকটা যেন গৃহী—সন্ন্যাসীর মতন, খদরের পাজামা ও পাঞ্জাবি ছাড়া কিছু পরে না, নাট্য প্রযোজনার অবসরে বা অবসর করে নিয়ে সে গ্রামে গ্রামে ঘ্রে বেড়ায় দেশের মানুষের সমস্যার গভীরে পৌঁছাবার জন্য তার কথাবার্তার মধ্যেও ফুটে ওঠে ব্যাকৃল অনুসন্ধানীর সুর। শান্তিগোপালের যাত্রাদল যেবার রাশিয়ায় যায় নিমন্ত্রণ পেয়ে, সেবারই এক সেবা সংস্থার আমন্ত্রণে সুশোভন তার পুরো নাটকের দল নিয়ে ঘুরে এলো আমেরিকা ও ক্যানাডায়। তার সাম্প্রতিক নাটকটিতে ছিল ধনতান্ত্রিক, সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন দেশের প্রতি সমালোচনা ও কঠিন ব্যঙ্গ বিন্তুপ।

পরিমলের বাবার খুব আশা ছিল যে ছেলে আই এ এস পরীক্ষা দেবে। পরিমল জেল খেটে আসায় সে সম্ভাবনা ঘুচে সেল, তার ওপরে আবার ছাত্র অবস্থাতেই অসবর্গ বিয়ে। এ সবের জন্য পরিমলের বাবার ধরলো কথা—না—বলা রোগ। পরের বছরে পরিমল কোনোক্রমে এম এ টা পাশ করে। পরিমল আর সুলেখা বাসা ভাড়া করলো বরানগরে, বেহালায় একটি কলেজে পরিমল যোগ দিল লেকচারার হিসেবে, আর দক্ষিণেশ্বরের একটা স্কুলে সুলেখা। তবে রাজনীতির সঙ্গে সুলেখা জড়িয়ে রইলো বেশী করে। দিতীয়বার গর্ভবতী অবস্থায় একাই জেলে গিয়ে সুলেখা ছাড়া পায় ঠিক তার প্রথম সন্তানের জনোর দেড় মাস আসে।

্র একই স্কুলের এক ক্লাসের এক বেঞ্চের তিনজন ছাত্রের মধ্যে একজন খ্যাতিমান বিশিষ্ট কবি। অথচ বাংলায় সবচেয়ে তালো ছাত্র ছিল পিরিমল। সে লেখার দিকে না গিয়ে অন্তত কোনো মন্ত্রী বা লোকসভা কিংবা বিধানসভায় বিরোধী দলের উল্লেখযোগ্য নেতা হলেও মানানসই হতো। কিন্তু পরিমল সিদিকে গেল না।

সক্রিয় রাজনীতি করার বদলে পরিমল আন্তে আন্তে হয়ে উঠলো তাত্ত্বিক। সে পড়ুয়া মানুষ, মিছিলে গিয়ে চিংকার কিংবা মাঠে গিয়ে আগুন–ঝরা বন্ধৃতা দেওয়ার চিয়ে সে ঘরোয়া বৈঠকে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতেই তালো পারে ও তালোবাসে। তাত্ত্বিকরা থাকে পেছনের দিকে, ক্যাডাররা সকলে তাদের চেনে

না। তবু এই অবস্থাতেই পরিমল সন্তষ্ট ছিল। সুলেখা তো জন্তত প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে আছে।

ভেতরে ভেতরে কবে যে পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে তা পরিমল নিজেও ঠিক টের পায়নি প্রথমে।

সাংসারিক জীবনে প্রবেশ করার পর দৃটি ব্যাপার গুঙ কাঁটার মতন পরিমলকে সর্বক্ষণ একট্ একট্ পীড়া দিত। বরানগর থেকে সেই বেহালায় কলেজে পড়াতে যাওয়া—এই যাতায়াতে গুধু সময় নয়, জীবনীশক্তিরও অনেকটা খরচ হয়ে যায়। প্রতিদিনের বিরক্তি। অথচ বাড়ি পান্টানো যায় না নানান কারণে। বরানগরের বাড়ি থেকে স্লেখার স্কুল কাছে। স্লেখার বেশী সময় দরকার। অনেক চেষ্টা করেও এদিকে কাছাকাছি কোনো কলেজে চাকরি পায়নি পরিমল। হোমরা চোমড়া কারুকে ধরাধরি করে নিজের জন্য চাকরি জোটাবে, সেরকম মানুষই পরিমল নয়। তা ছাড়া এম—এ—তে তার রেজান্টও ভালো হয়নি, সাধারণ সেকেও ক্লাস। স্লেখা তো আর এম—এ পরীক্ষা দিলই না।

বাড়িটা বদলানো দরকার ছিল নানা কারণে। কিন্তু এ দেশে চাকুরিন্ধীবীদের সন্তান জন্মালে আয় বৃদ্ধি হয় না, যদিও খরচ বেড়ে যায়। মিতু আর খোকন তথন জন্মে গেছে। বাড়ি পান্টানো মানেই বেশী ভাড়া। প্রফুল্ল সেনের আমলের ডামাডোলের সময় কলকাতার বাড়ি ভাড়া দ্বিগুণ হয়ে গেল, তারপর লাফাতে লাগালো তিনগুণ চারগুণের দিকে।

দৃ'খানা ঘর, একটা বারান্দা, আলাদা বাথরুম–রারাঘর, দোতলায় মোটামৃটি খোলামেলা, ভাড়া একশাে পচান্তর, ছাড়লেই জন্তত চারশাে! ও বাড়ির বাড়িওয়ালা অবশ্য পরিমলদের উঠিয়ে দেবার জন্য কোনাে চক্রান্ত করেনি, লােকটা জানতাে যে ঐ স্বামী—স্ত্রী দৃ'জনেই রাজনীতি করে, ওদের পেছনে জাের আছে। তবু ঐ বাড়িওয়ালার জন্যই পরিমলের মনে হতাে, আঃ, যদি এ নরক ছেড়ে অন্য কোষাও যাওয়া যায়। লােকটির অন্য কোনাে দােষ নেই, দেখা হলে হেসে কথা বলে। তবু ঐ ব্যক্তিটি অসম্ভব রক্ম অমার্জিত। যখন তখন পরিমলের সামনেই লােকটা ফাাঁৎ করে সিক্নি ঝাড়ে, ওয়াক ওয়াক শব্দ ত্লে গয়ের ফেলে, একতলার উঠােনে খােলা নর্দমার কাছে দাঁড়িয়ে বাঁ দিকের ধৃতি উরু পর্যন্ত তুলে পেছাপ করে।

স্লেখা এসব গ্রাহ্য করে না, কিন্তু পরিমল কিছুতেই সহ্য করতে পারে না এমন জমার্জিত কোনো মানুষকে। লোকটা তার নিজের বাড়ি নোংরা করছে, তাতে তার বলারই বা কী আছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে লোকটি কদর্য অগ্রীল ভাষায় অন্যদের সঙ্গে কথা বলে। সব নাকি রসিকতা। কিছু বলতে পারতো না বলেই পরিমলের বেশী কষ্ট। তার সব সময় ভয়, যদি তার ছেলেমেয়েরা এসব দেখে শেখে।

সূলেখার সময় কম বলে পরিমলই বেশী নজর রেখেছিল মিতৃ জার খোকনের ওপর। সময় পেলেই সে ওদের নিয়ে পড়াতে বসেছে। সে জানতো, মাষ্টার—দম্পতির পুত্র কন্যা, ওরা যদি ভালো রেজান্টা না করে, স্টাইপেও স্কলারশীপ না পায়, তা হলে ওদের বেশী দূর পড়ানো সম্ভব হবে না। বুর্জোয়া শিক্ষা ব্যবস্থা মানুষকে শুধু মূর্থই

করে, এই শ্লোগান তখন উঠতে শুরু করেছে, তত্ত্বের দিক থেকে এ কথা পরিমল মানেও বটে, কিন্তু তার ছেলেমেয়েদের স্থুল ছাড়িয়ে পড়া বন্ধ করে দেবার কথা সে চিন্তাও করতে পারে না। এই বুর্জোয়া শিক্ষা ব্যবস্থার এক একটি যন্ত্র হয়েই তো সে আর সূলেখা জীবিকা সংগ্রহ করছে।

শুধু বেহালার দূরত্ব বা বাড়ি না পান্টাবার জন্যই নয়, ভেতরে ভেতরে জন্য ভাবেও ক্ষইছিল পরিমল। দলের বৈঠকে নিরস তাত্বিক আলোচনাতেও এক সময় ক্লান্ত হয়ে উঠেছিল সে। এর চেয়ে মানুষের পাশে গিয়ে দীড়ানো অনেক ভালো। মাটিতে পা দিয়ে হাঁটা নদীর ধারে বা গাছতলায় বসা মানুষকে তার নিজের পরিবেশ পাওয়া।

বিবাহিত জীবনের এগারো বছর পূর্ণ হবার পর পরিমল একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে স্লেখাকে জিজেন করলো, স্ন্দরবনের জয়মণিপুরে একটা কোন-এক হাইস্কলে দু'জন টিচারের চাকরি খালি আছে, তুমি যাবে?

পাঁচ মিনিট কথা বলেই সুলেখা অনেকটা বুঝে ফেললো। স্বামীর মনের এই নিঃস্বতার দিকটির সন্ধান সে বিশেষ নেয় নি। সে পান্টা প্রশ্ন করলো, তুমি পারবেং

ইন্টারভিউ দিতে গেল দৃ'জনেই। সেই প্রথম ক্যানিং থেকে লক্ষে চেপে ওদের সৃন্দরবন দেখা। অনেকটা যেন বেড়াতে যাবার ভাব। স্বামী স্ত্রীতে এক সঙ্গে বেড়াবার সুযোগ এরকম বিশেষ হয় নি। গোসাবার ভাতের হোটেলে গরম গরম ভাত আর কাতলা মাছের ঝোল খেতেও খুব মজা লেগেছিল।

অস্বিধা হলো পরিমলকে নিয়ে। স্থূলের এম, এ, পাশ শিক্ষকরা কলেজে স্যোগ নেবার জন্য ব্যাকৃল হয়ে থাকে, ভার পরিমল কলেজ ছেড়ে স্থূলে আসতে চায় কেন? ব্যাপারটা একট্র সন্দেহজনক নয়? স্থূলে রাজনীতি ঢোকার ব্যাপারে সবাই তখন চিন্তিত। অর্থাৎ সবাই সতর্ক, অন্য পার্টির লোক যাতে না ঢুকে পড়ে।

পরিমল জবাব দিয়েছিল, খুব ছেলেবেলায় আমি গ্রামে কাটিয়েছি, তারপর টানা পঁচিশ–তিরিশ বছর শহরে। এখন আমার আবার গ্রামে এসে থাকতে ইচ্ছে করে।

হেওমাস্টারমশাই সদাশিব ধরনের। অর্থাৎ ভালো মানুষ কিন্তু অকর্মণ্য। তিনি পরিমলের মুখের ভাব দেখে আন্দান্ধ করলেন, এই লোকটির কাঁধে অনেক ভার চাপানো যাবে। স্বামী—স্ত্রী দু'জনেই যখন আসতে চায় তখন সহজে চলে যাবে না বলেই মনেহয়।

- —এদিকে আসতে চাইছেন, বাদা অঞ্চলের মানুষজন চেনেন? থাকতে পারবেন এদের সঙ্গে? দখনে মানুষদের সম্পর্কে লোকে কী বলে জানেন নাং
  - —যেখানেই যাই, মানুষের সঙ্গেই তো থাকতে হবে।
  - —গ্রাম ভালোবাসেন, নেচার-লাভার, কবিতা-টবিতা লেখেন নাকি মশাই? ক্লান্তভাবে পরিমল বলেছিল, নাঃ, আমি জীবনে এক লাইনও কবিতা লিখিনি।

তারপর এখানে কেটে গেছে দশ বৎসর। এখন ক্যানিং থেকে মোল্লাখানি, এর মধ্যে পরিমল মাস্টারের নাম জানে না এমন কেউ নেই। মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করবার এতখানি শক্তি বা উৎসাহ যে তার মধ্যে নিহিত ছিল, পরিমল তা নিজেই জানতেন না। এখানেও লোকে ফড়াৎ করে সিকনি ঝাড়ে, শব্দ করে গয়ের তোলে, পেচ্ছাব করে যেখানে সেখানে, তবু পরিমলের খারাপ লাগে না। অন্ন চেনা লোককে তুই বলতে একটুও আটকায় না তার। এখানে পোশাকের বাহুল্য নেই। মুখের ভাষাটাও বদলে নিয়েছেন। প্রথম প্রথম লোকের মুখে 'নির্দোঝা' শুনলে বলতেন 'নির্দোঝা' বলো, অলসকে কেউ আয়েসী বললে তার কানে লাগতো 'আয়েসী' মানে তো পরিধ্যী। এখন ওসব চুকে গেছে। এই যে বদন, ও কিছুতেই সমবায় বলবে না, সব সময় বলে সামবায়। পরিমল ওর পিঠ চাপড়ে বলেন, ঠিক আছে, ওতেই চলবে।...

- **—কী ব্যাপার অরুণাংশু? এত রাত্রে?**
- —তোর ওখানে সুশোভন গিয়েছিল গত সপ্তায়? আমায় বলিসনি কেন?
- ---সুশোভন তো নিজে থেকেই হঠাৎ এসেছিল।
- —শালা, আমায় বাদ দিতে চাসং
- —কোপা খেকে কথা বলছিস?
- —পার্ক স্টিট থেকে। সুশোভনের সঙ্গে তোর বেশী খাতির? ওসব নাটক ফাটক আমি গ্রাহ্য করি না। বঙ্গের গ্যারিক! একদিন একটা থাপ্পড় কষাবো।
  - —তুই কী বলছিস, অরুণাংশু, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

এখানে আসবার পর প্রথম পাঁচ ছ'বছর পরিমল কারুর সঙ্গেই যোগাযোগ রাখেন
নি। কলকাতায় গেলেও বন্ধুদের সঙ্গে পারতপক্ষে দেখা করতেন না। সকলের ধারণা
হয়েছিল, সপরিবারে পরিমল অজ্ঞাতবাসে গেছে। রাজনৈতিক সহকর্মারা দু'একজন
এখানে আসতে চাইলেও পরিমল বিশেষ উৎসাহ দেখান নি, এড়িয়ে গেছেন।
স্শোভনকেও ডাকেন নি। কুমীরমারীর হাটে স্শোভনের সঙ্গে এক দারুণ বৃষ্টিবাদলার
সন্ধ্যায় হঠাৎ দেখা। স্শোভন নিজেই একা ঘ্রতে ঘ্রতে সেখানে এসে পড়েছিল।
দু'জনই দুজনকৈ দেখে সবিষয়ে বলে উঠেছিল, আরেঃ। যেন জঙ্গলের মধ্যে
লিভিংস্টোন ও স্ট্যানলির সাক্ষাৎকার।

ভারপর থেকে সুশোভন মাঝে মাঝেই আসে। দু তিন দিনের জন্য গ্রামের মধ্যে হারিয়ে যায়, ফিরে এক পরিমলের কোয়ার্টারে পুরো একদিন ঘুমোয়। অরুণাংগুও একবার এসেছিল গত বৎসর, সেই সূত্র ধরে কয়েকজন সাংবাদিক। সুন্দরবনে বেড়াবার নামে দল বেঁধে শহরে লোকের এখানে আসা পরিমল মাস্টারের একেবারেই পছন্দ নয়। ক্রমশ ভার মনে এই বিশ্বাসটা নানা বাঁধছে যে, শহরের ছোঁয়াচটাই এইসব স্থায়ার পক্ষে খারাপ।

পার্ক ষ্টিটের আশারণ রাজ্যে বসে থেকে অরুণাংশু বোধ হয় কল্পনাই করতে পারছে না যে এখানে একবারে ঘ্রঘ্টি অন্ধকার। ওখানে বাজছে বিলিতি বাজনা, এখানে ঘ্যা—ঘ্যা—ে াদে ডাকছে কোলা ব্যাঙ্ভ। মদের টেবিলে অরুণাংশুর বন্ধুরা এক সন্ধেবেলা যা খরচ করবে তাতে এখানকার একটি পরিবারের একমাস সংসার চলে যায়। একটি পরিবার, না দুটি পরিবারং

অরুণান্ত আরও কিছুক্ষণ টেলিফোনে রাগারাগি করলো। তারপর ঘোষণা করলো, আগামী রবিবার সে এখানে আসছে, মুগাঁ ফুগি কিচ্ছুই চাই না, তথু মাছ, টাটকা মাছ খাওয়ালেই হবে।

আপত্তি জানিয়ে কোনো লাভ নেই। বিখ্যাত লোকদের অনেক রকম যোগাযোগ থাকে, হয়তো অরুণাংশু ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কোনো লঞ্চ নিয়ে এসে উপস্থিত হবে। অরুণাংশু তা পারে।

- —অরুণাংশু, তুই আসবি, খুব ভালো কথা, শুধু একটা **অনুরোধ ক**রবো? সঙ্গে বেশী লোকজন আনিস না।
  - —যদি বউ বাচা নিয়ে আসি?
  - —তা হলে তো তারও ভালো। সুলেখা বলছিল.....
  - —হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ! গুড নাইট মাই বয়।

লাইন কেটে দিয়েছে অরুণাংশু। শেষ কালে অমন হেসে উঠলো কেন? এর মধ্যে হাসির কী খুঁজে পেল? পরিমল ভাবলো, আমরা সবাই মধ্যবয়স্ক হয়ে গেছি, অরুণাংশুর মধ্যে থানিকটা ছেলে মানুষী রয়ে গেছে এখনো। কবিতা লিখতে গেলে বা কিছু সৃষ্টি করতে গেলে বুকের মধ্যে বোধহয় শৈশব জাগিয়ে রাখতে হয়।

গত বছর এসে অরুণাংশু যেমন জ্বালিয়েছিল খুব, সেরকম একটা ব্যাপারে অবাকও করেছিল।

অরুণাংশুর বায়নাঞ্চার শেষ নেই। সঙ্গে নিয়ে এসেছিল পাঁচজনকে। দিনের মধ্যে দশ-বারোবার চায়ের ছকুম, তা ছাড়াও সর্বক্ষণ এটা চাই, ওটা চাই। গ্রামের একটি মাত্র দোকানে যা সিগারেট ছিল, তা মাত্র দু' দিনে অরুণাংশু বলতে গেলে একাই সব শেষ করে ফেললো, তারপর নৌকোয় করে একজন লোককে পাশের গ্রামের হাটে পাঠাতে হলো সিগারেট আনবার জন্য। অরুণাংশু এখানে যাতে মদ্য পান না করে সেজন্য কাকুতি–মিনুতি করেছিলেন পরিমল মাস্টার, কিন্তু অরুণাংশু শোনেনি, তার ওপর দুটো কাচের গেলাস ভেঙ্গেছে এবং খালি বোতলটা রাত্রির অন্ধকারে ফাঁকা মাঠ ভেবে ছুঁড়ে দিয়েছে মেয়েদের হোস্টেলের কম্পাউণ্ডে। এরকম মূর্তিমান উপদ্রব পরিমল মাস্টার এখানে চান না।

ফিরে গিয়ে সৃন্দরবনের গ্রামের পটভূমিকায় অরুণাংশু একটা ছোট গল লিখেছিল। সে গলটা পড়ে পরিমল মাস্টার বিশিত না হয়ে পারে নি। একেবারে এখানকার গ্রামের নিখুত ছবি। সমস্যার খুব গভীরে সে চুকতে পারে নি হয়তো, সে চেষ্টাও করেনি কিন্তু চমৎকার ছবি ফুটিয়ে ভূলেছে। অরুণাংশু গ্রামে ঘুরলো না, লোকজনের সঙ্গে ভালো করে মিশলো না, শুধু আড্ডা দিয়ে আর মদ খেয়ে চলে গেল, তবু সে এতসব জেনে গেল কী করে? তবে কি শুদের একঝলক দেখে নিলেই চলেং এরই নাম কি জন্তেণ্টিং

অরুণাংশুর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলার সময় অন্যমনস্কভাবে পরিমল মাস্টার প্যাকেটের স্বকটা সিগারেটই শেষ করে ফেলেছেন। এবার তিনি বদনকে বললেন, ্কটা বিড়ি দে, বদন! বদন বিড়ি বাড়িয়ে দিয়ে বললো, আপনাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবো মাস্টার মশাই?

—না রে পাগল। আমি ঠিক গান গাইতে গাইতে চলে যাবো।

পরিমল মাস্টারের স্টকে একটিই মাত্র গান। আগুন আমার ভাই, আমি ভোমারই জ্বা গাই। এক এক সময় এই গানকেই তিনি প্রেম—সঙ্গীতের মতন খুব ভাব দিয়ে গান, তখন তাঁর চোখ দুটি আধোবোজা হয়ে যায়।

সুলেখা জেগে আছেন। থাকবেনই, কৌতৃহল চেপে মান্য ঘ্যোতে পারে না। সব শুনে তিনি বললেন, এর থেকে খারাপ খরবও তো হতে পারতো!

একবার সিগারেট খেতে শুরু করায় পরিমল মাস্টারের মুখ শুল শুল করছে আর একটা সিগারেটের জন্য। অথচ উপায় নেই, এখন যত তাড়াতাড়ি ঘূমিয়ে পড়া যায়। পরিমল মাস্টার মশারি তুলে বিছানায় ঢুকে পড়লেন আর সূলেখা গেলেন শিয়রের কাছে জানালাটা বন্ধ করতে।

তখনই তিনি শুনতে পেলেন কান্নার আওয়াজটা।

বাইরের অন্ধকারে নিঃসাড়ে পড়ে আছে পৃথিবী। আলো নেই, তাই কোনো ছায়া নেই, সেইজন্য কোনো কিছুর অস্তিত্ত নেই। এর মধ্যে কান্নার আত্যাজ কেমন যেন অপ্রাকৃত মনে হয়।

একজন নয়, অনেকের কারা। সুলেখা একট্ মনোযোগ দিয়ে শুনে মুখ ফেরালেন।
—কী?

—কারা যেন কাঁদছে। এখন তো সাপ–খোপের দিন নয়।

মশারির ভেতর থেকে বেরিয়ে জাসতে একটু দ্বিধা করলেন পরিমল মাস্টার। তবু বেরুতেই হলো। তিনি বুঝতে পারলেন আওয়াজটা আসছে নদীর ওপার থেকে। বাডাসের তরঙ্গে একবার জোর হচ্ছে, একবার ক্ষীণ। গানের সূর বলেও মনে হতে পারে।

অতি দ্রুত তিন—চার রকম কারণ ভাববার চেষ্টা করলেন পরিমল মাষ্টার। তব্ পরিষ্কার কিছু বৃঝতে পারলেন না। মাথাটা ঠিক মতন কাজ করছে না। খুব যেন ক্লান্তি এসে ভর করেছে চোখের মাথায়। জানালার কাছ থেকে সরে এসে কাতর ভাবে বললেন, আমার বড্ড ঘুম পেয়েছে, এত রাতে করবার কিছু নেই। জানালাটা বন্ধ করে দাও, আমি ঘুমোই।



## মাধৰ মাঝির বিবরণ

—ত্মি তো সঙ্গে ছিলে মাধব মাঝি, তবু কেন এরকম হলো? মাধব মাঝি এমন উদ্ভেজিত যে তার ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে, চোখ দুটি অন্ধকারে বেড়ালের চোখের মতন, মাথার চুলগুলো খাড়া খাড়া, কথা বলতে গিয়ে তোতলাছে।

—আমি...আমি..শাল্লা, বাপের জন্মে এমন কাও দেখি নাই, কথনো শুনিও নাই। কেউ..আমরা কেউ দ্যাখলাম না, একটা পাতা পড়ার শ–শ শব্দ শুনলাম না, আর একটা মানুষ মইধ্যখান থিকা.....

মধু ভাঙ্গতে, কাঠ কাটতে যে দলটি গিয়েছিল জঙ্গলে, তারা অসময়ে ফিরে এসেছে। মাধব ছাড়া আর বাকি ক'জন মাটিলেপা দেয়ালের মতন মুখ করে বসে আছে ঠায়। কাঁদছে ডলি, কবিতা, বাসনা আর প্রতিবেশীদের কয়েকটি স্থীলোক। মনোরঞ্জন ফেরে নি।

এত রাতেও নাজনেখালির মাতব্বর ব্যক্তিরা এসে জড়ো হয়েছে এ বাড়িতে। এরকম সংবাদ শুনলে সবাই আসে। একেবারে শেষে এলো নৌকোর মালিক মহাদেব মিন্তিরি। প্রত্যেকবার নতুন করে বিবৃত হচ্ছে পুরো কাহিনী। পুরুষরা কেউ কাঁদে না, কারণ এমন কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা নয়, সুন্দরবনের আসল জঙ্গলে গেলে এক আধজনকে বাঘের মুখে পড়তে হবে, এতে অবাক হবার কী আছে? যারা ঢোরাই কাঠ আনে তাদের সঙ্গে কারবার আছে মহাদেব মিন্তিরির। এই তো গত মাসেই সেরকম একটা দলের রিফকুল মোল্লা খতম হয়ে গেল। নাড়ি–ভূঁড়ি বার করা অবস্থায় রিফকুল মোল্লার লাশ নামানো হয়েছিল ন্যাজাট জেটিতে। গোসাবার কাছে একটা গ্রামের নামই বিধবা গ্রাম হয়ে গেছে না? কাঠ কাটা কেন, যত জেলে মাছ ধরতে যায়, তারা সবাই কি ফেরে?

কিন্তু এরা তো গিয়েছিল পারমিট নিয়ে, জাইনসমত ভাবে। বাঘ বৃঝি জাইন মানে, পারমিট থাকলে কাছে ঘেঁষে নাং সে কথা হচ্ছে না। সুন্দরবনের কাঠ কেটে সুন্দরবনের অর্থেক মানুষের পেট চলে। অথচ জঙ্গল কেটে সাফ করে ফেললে বাঘ বাঁচবে কি করে। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধররা বাঘ দেখবে নাং সেইজন্য ভৈরি হয়েছে টাইগার প্রজেষ্ট। সরকার বিভিন্ন জঙ্গলের বিশেষ বিশেষ অংশ 'কোর এরিয়া' বলে চিহ্নিত করে দিয়েছেন। সেখানে শুধু বাঘ থাকবে, মানুষের প্রবেশ নিষেধ। বাকি জঙ্গলে পারমিট নিয়ে যার খুশী কাঠ বা মধু আনতে যাক না। চুরি করে কাঠ কাটতে গেলে তো ধরা পড়লে নৌকো বাজেয়াপ্ত হবেই, জ্লেকও খাটতে হবে। যে–কোনো চুরিরই শান্তি আছে। কার জিনিস কে চুরি করছে, সে আলাদা কথা।

একটা ছোটখাটো পাহাড়ের মত চেহারা মহাদেব মিন্তিরির। পয়সার জোর, বন্দুকের জোর আর গায়ের জোর আছে বলেই না লোকে তাকে মানে। তবে নিজের গ্রামের লোকের রক্ত শুষে সে টাকা বানিয়েছে, এমন অপবাদ তাকে কেউ দিতে পারবে না। তার চালের ব্যবসা, কাঠের ব্যবসা সবই বাইরের লোকের সঙ্গে।

মহাদেব মিস্তিরিকে দেখে কবিতা কঁদাতে কাঁদতেই একখানা চাটাই এনে উঠোনে পেতে দিল। মহাদেব মিস্তিরি মাধব মাঝির সামনে গাঁট হয়ে বসলো, হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। গাঁজার কন্ধে টানার মতন হাত মুঠো করে সিগারেট টানলে তার তিন আঙ্গুলের চারটি আংটি দেখা যায়।

- ---ছেলে ছোকরাদের না হয় যাথা গরম, কিন্তু মাধব, তুমি তো পোড় খাওয়া মানুষ। তুমি কী বলে এমন আহাশুকী করলে?
- —আপনে, আপনে বিশ্বাস করেন, মহাদেবদা, ঠাকুর ফরেস্টে আমি আগে কতবার গেছি, কোনোদিন কিছু হয় নাই।
- —ঠাকুর ফরেস্টে বাঘং ভূমি বলো কি, মাধবং সেখানে তো একটা শেয়ালও নেই।
- —দয়াপুরে বাঘ আছে? ছোট মোল্লাখালিতে বাঘ আসে ক্যামনে, আপনে আমারে ক'ন তো? আসে নাই সেখানে বাঘ?

মিন্তিরি সম্প্রদায়ের সকলেই বৈষ্ণব। মহাদেবের গলায় কণ্ঠি আছে। হাত জ্ঞাড় করে কাপালে ঠেকিয়ে মহাদেব বললো, শ্রীবিষ্ণু! শ্রীবিষ্ণু! ভাবলেই এখনো মহাদেবের সারা শরীরটা কেঁপে ওঠে। ছোট মোল্লাখালিতে যেদিন বাঘ আসে, সেদিন সেখানে মহাদেব উপস্থিত। হাটের কাজকর্ম সেরে সে রান্তিরে রান্তিরেই নৌকোয় উঠেছিল। ওরে বাপ্ রে বাপ্, তার নৌকার পাশ দিয়েই বাঘটা সাঁতরে গিয়েছিল ছোট মোল্লাখালির দিকে!

আসল কাহিনী ভূপে গিয়ে সকলে কিছুক্ষণের জন্য ছোট মোল্লখালির সেই বাঘ আসার দিনটির গল্পে মগ্ন হয়—দয়াপুর গ্রামের বাঘটাকে তো ধরে নিয়ে রাখা হয়েছে কলকাতার চিড়িয়াখানায়। কী যেন একটা শখের নাম রাখা হয়েছে সেই বাঘটার, দয়ারাম না সৃক্রলাল?

কাঁদতে কাঁদতে একটু থেমে গিয়ে ডলি হঠাৎ দাঁত কিড়মিড় করে বাসনাকে বলনো, রাক্সী, তৃই—ই তো আমার ছেলেটাকে খেলি। হারামজাদী, বিয়ের পর এখোনো বছর ঘোরেনি, এর মধ্যে কেউ স্বোয়ামীকে জঙ্গলে পাঠায়? কতবার বলিছি, রাণ্ডিরে চুল খোলা রাখবি না, তা ঢণ্ডী বউ সে কথাই শোনে না। স্বামীর অকল্যাণের কথা যে না ভাবে... ছোটলোকের ঘরের মেয়ে..বিয়ের সময় একখানা শাড়ি দিয়েছে, শাড়ি তো নয় গামছা—

বলতে বলতেই উঠে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডলি বাসনার চুল ধরে টেনে ফেলে দিল মাটিতে। আজ বিকেল পর্যন্ত ছেলের বউ ছিল তার আদরের পুতুল। মাতৃম্বেহ হঠাৎ তাকে উন্যাদিনী করেছে।

অন্য স্ত্রীলোকেরা ডলিকে জোর করে ছাড়িয়ে দিল।

ডলিও তথন চিংকার করছে, বনবিবির পূজো দেবে? কেন জয়মণিপুরে বনবিবির ধান নেই? খালিসপুরে নেই? উজিয়ে সেই বাঘের মুখে যেতে হবে। শতেকখোয়ারী মাগী,ছোটলোকের ঘরের মেয়ে...কোনোরকম হায়া জ্ঞান নেই...।

ডন্মিকে দু'জনে টানতে টানতে নিয়ে গেল অন্যদিকে।

পুরুষের দল কথা থামিয়ে এদিকে চূপ করে চেয়ে ছিল। মেয়ে—ছেলেদের ব্যাপারে তারা মাথা ঘামায় না।

- —তারপর গোড়া থেকে সব খুলে বলো তো?
- —আমিবলছি।
- 🛶 তুই থাম, সাধুচরণ, মাধরের মুখ থেকে শুনবো।

হাঁট্ দুটো দু'হাত দিয়ে খিরে বসে আছে মাধব। ডান হাতটা মুঠো করে পাকানো, আঙ্গুলের ফাঁকে চেপে ধরা একটা বিড়ি। টানার কথা খেয়াল নেই। বিনা দোষে প্রচণ্ড শাস্তি পাওয়া মানুষের মতন তার মুখ। সে প্রায়ই তাবছে নিজের কথা। মনোরঞ্জন মারা গেছে, কিন্তু সে নিজেও কি মরে নিং কাঠ বা মধু কিছুই জানা হলো না, ফিরতে হলো খালি হাতে, অথচ পন্নিমল মাস্টারের কো—অপ দোকানে ধার রয়ে গেল। এই ধার সে কী করে এখন ওধবেং মনোরঞ্জনের জন্য আপশোস করলে এখন তার নিজের পেটের জ্বালা মিটবেং

—তাহলে শোনেন, প্রথম রাইতটা তো আমরা কাটাইলাম দস্ত ফরেস্টে, ফরেস্ট –অফিসের ধারেই। বড়বাবু ঘুমায়ে পড়েছিলেন, তেনারে তো জাগানো যায় না, পরের দিন সকালে পারমিট দেখাতে হবে। সে রাইতে রারা করলো সাধুচরণ আর বিদ্যুৎ, মনোরঞ্জন আমাগো দুই তিন খান গান শোনাইল..। আহা কী যেন একখান, ভারী সুন্দর গান গেয়েছিল...আমরা কইলাম, মনোরঞ্জন, আর একবার গা, আর একবার...।

পরদিন সকালে ভাটা, তাই বসে থাকতে হলো দুপুর পর্যন্ত। তারপর ওরা থেতে লাগলো মারিচঝাঁপির পাশ দিয়ে। হাল একজন, বৈঠা একজন, আর চারজন তাশ পেটায়। সন্ধের কাছাকাছি একটা খাঁড়ির মুকে নৌকা বেঁধে বার কতক খেপলা জাল ফেলে দেখা হলো মাছের আশায়। জোয়ারের সময় মাছ পাওয়ার আশা খুব কম, শুধু শুগুরম হতে হতেও শেষবারে সাধুচরণের হাতে উঠলো। একটা কচ্ছপ। বিদ্যুৎ ক্ষীণ আপত্তি তুলেছিল। কচ্ছপ অযাত্রা। সে কথায় কেউ পাত্তা দেয়নি। নোনা জলের কচ্ছপের স্বাদই আলাদা।

নৌকোয় একটি মূর্গা রয়েছে অবশ্য, কিন্তু সেটি ছৌয়া যাবে না। ওটা বনবিবির কাছে মনোরপ্রনের মানত করা।

রান্তিরে নৌকো চালানো হবে কি না তা নিয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছিল। ছজনের মধ্যে চারজনই এগিয়ে যাওয়ার পক্ষে, কিন্তু দলনেতা হিসেবে মাধব বলৈছিল, না। এর পর আর কোনো জনবসতি নেই, এখানে ডাকাতদের অবাধ স্বাধীনতা। প্রথম কয়েকটা রাত অন্তত হাল–গতিক বুঝে নেওয়া দরকার।

খুব ছোট একটা খাঁড়ির মধ্যে ঢুকে এমনভাবে নৌকো বাঁধা হলো, যাতে বাইরে থেকে দেখাই যাবে না। দুজন দুজন পালা করে রাভ জেগে পাহারা দেবে। কচ্ছপের মাংসটা জমে গেল দারুণ, ভাত কম পড়ে গেল মাধবের, যে–টুকু ঝোল বাকি ছিল তাতেই সে পার এক ধালা ভাত মেরে দিতে পারতো।

গান গাওয়া নিষেধ বলে আগেই ঘূমিয়ে পড়লো মনোরঞ্জন, সে আর নিরাপদ পাহারা দেবার পালা নিয়েছে শেষ রাত্রে। কিন্তু মাঝ রাতেই জেগে উঠতে হলো সবাইকে। বিদ্যুৎ জাগিয়ে দিল, খুব কাছ দিয়ে নৌকো যাচ্ছে দু খানা। বিদ্যুতের ফিসফিসে গলা কেঁপে যাচ্ছে ভয়ে। সাধুচরণ আর মনোরঞ্জন পাটাতনের ভলা থেকে বার করলো দুখানা লাঠি। কিন্তু ঘূম চোখেই মাধব নৌকো দুখানা এক নজর দেখে নিয়ে বললো, কী আপদ। এর জইনো কাচা ঘূমডা ভাঙ্গাইয়া দিলি। ও কিছু না, অরা চোরাই কাঠের ব্যাপারী।

মাধব ভূঞ্জতোগী, সে ডাকাতের নৌকো চেনে। একটা দল এদিকে ডাকাতি করে পালিয়ে যায় জয় বাংলায়, আবার জয় বাংলায় ডাকাতি করে চলে আসে এদিকে। ওদের হাতে পড়লে ঐ নাঠিতে কুলোবে না, ওদের কাছে বন্দুক থাকে।

নির্বিদ্রে রাত কেটে গেল। আবার যাত্রা। মরিচঝাঁপি থেকে কিছু শুকনো ডালপালা তুলে নেওয়া হলো, দ্বালানির জন্য। এ জঙ্গলে ভালো জাতের কাঠ বিশেষ কিছু বাকি নেই, বাঙ্গাল–রিফিউজিরাই কেটে সাফ করে দিয়ে গেছে প্রায়।

এবার জাসল দিনটার কথা। সেটা চতুর্থ দিন। তার আগে একদিন মাঝ নদীতে পেটোলের লঞ্চ জর্থাৎ পূলিস পেটল ওদের নৌকো জাটকায়। সেদিন বড় জানন্দ হয়েছিল মাধবের। পূলিসের নাকের ডগায় দেখিয়ে দিল পারমিটের কাগজখানা। এর জাগে জার কোনোবার সে এমন গর্বোর্ন্নত মুখে পূলিসের সামনে দাঁড়াতে পারে নি। পূলিসরাও চিনতে পেরেছে মাধবকে। তাকে বে–কায়দায় না পেয়ে বড়ই নিরাশ হয়েছিল তারা।

এরপর কাহিনীর মধ্যে খানিকটা কারচুপি আছে। মাধব মিথ্যে কথা তেমন ভালো করে সাজিয়ে বলতে পারে না বলে সে হঠাৎ কাশতে গুরু করে দিল। কাশির দমকে বেঁকে গিয়ে কোনোরকমে বললো, এবার তুই বল, সাধু....আপনেরা অর মুখ থেইক্যা শোনেন।

সাধ্চরণ বললো, মঙ্গলবার দিনকে সকাল নটায় পৌছে আমরা সবাই বনবিবির পূজা দিলাম। মনোরঞ্জন সকালে চা খায় নি, উপোষ করেছিল, স্নান—টান সেরে ভক্তি ভরে পূজা দিয়েছে...সে বেলাটা আর কাজে হাত না দিয়ে দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর প্রথমেই ভঙ্ত লক্ষণ....দেখি যে সামনের একটা গরাণ গাছের মাথায় বসে আছে একটা কীক, এই আত বড়....

কাক নয়, কাঁক। খুব লয়া গলা ওয়ালা একজাতীয় পাখি, সাদায় কালোয় মেশানো, কাটলে অন্তত সোয়া কেজি মাংস হবে, বড় লোভনীয়, বড় সুস্বাদু। সূতরাং কাঁকের নাম শুনে এই শোকের উঠোনেও শ্রোতাদের মন আনচান করে উঠলো।

- —মারতে পারলি সেটাকে?
- —নাঃ! নিরাপদ গুলতি নিয়ে গোসল, কিন্তু টিপ করার আগেই সে সুষশ্বির ভাই উড়ে পালালো।

সুন্দরবনের সব জঙ্গলই বাইরে থেকে দেখতে এক রকম। নৌকোয় বা লঞ্চে চেপে পাশ দিয়ে গেলে তিন নম্বর ব্লক বা সাত নম্বর ব্লকে কোনো তফাৎ নেই। তবে পারমিটের এলাকা মানেই বারোয়ারি। আর পাঁচজন আগে থেকেই এসে সেখানকার ভালো ভালো মাল তুলে নিয়ে গেছে। ওদের পারমিট ছিল ঐ তিন নম্বর ব্লকে গাছ কাটার।

কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে আসল জঙ্গল হলো সাত নম্বর ব্লক। শুধ্ কাঁক কেন, শাম্ক খোল, কান্তে—চরা, বাটাম পাথির ছড়াছড়ি সেখানে। ঝাঁকের পর ঝাঁক, গুলতি চালালে একটা দুটো মরবেই। আর ভালো ভালো জাতের কাঠও আছে ঐ সাত নম্বরেই। মোটা মোটা হাঁতোল আর গরাণ—এই দুজাতের কাঠে ভালো দাম পাওয়া যায়। সুন্দরী গাছ এ ভল্লাটে নেই বললেই চলে, সবই পড়েছে বাংলাদেশের সুন্দরবনে, এ দিকে যা কিছু আছে তা ঐ সাত নম্বর ব্লকেই।

পৃথিবীর জন্যান্য সব নিষিদ্ধ দ্রব্যের মতনই, নিষিদ্ধ জঙ্গলের প্রভিই মানুষের বেশী জাকর্ষণ। জার, তিন নয়র ব্লক থেকে সাত নয়র ব্লক কতটুকুই বা দূর, আড়াজাড়ি দুটো নদী পার হয়ে তিনটে ট্যাক ছাড়ালেই হয়। এদিকে পেটোলের লগ্ধ বা নৌকোও তেমন আসে না। তিন নয়র ব্লকে বনবিবির পূজো দিয়ে ওরা রওনা হয়েছিল সাত নয়র ব্লকের দিকে। সূতরাং ওদের অভিযান সাত নয়র ব্লকে হলেও সাধুচরণ সুকৌশলে বর্ণনা দিতে লাগলো তিন নয়রের নিরীহ জঙ্গলের।

তিন নম্বরে বাঘ নেই। সাত নম্বরে যদি বাঘ না থাকবে, তা হলে সেটা নিষিদ্ধ জঙ্গল হবে কেন? সাত নম্বর একেবারে কোরএরিয়ার মধ্যিখানে। তবু পাঁচ পাঁচটা জোয়ান ছেলে যদি সেখানে যেতে চায়, মাধব আপত্তি করতে পারে কিং মাধব পুলিসের ভয় পায়, ফরেস্ট অফিসের বাবুদের ভয় পায়, এমন কি ডাকাতদেরও ভয় পায়। কিন্তু কোনো জঙ্গলকেই সে ভয় পায় না। সে একলা যমেরও মুখোমুখি হতে পারে, যদি যম প্রকৃত বীর পুরুষের মতন খালি হাতে একা লড়তে আসেন তার সঙ্গে। যদি তিনি বড়মিঞার ছদ্ধবেশে আসেন, তাতেও মাধবের কুছ পরোয়া নেই।

মাধব বার বার ওদের বাজিয়ে নিয়েছিল। সাধ্চরণ, বিদ্যুৎ, নিরাপদ, সূভাষ আর মনোরঞ্জন একবাক্যে রাজি। একে তো পাথির মাংস খাওয়ার লোভ, তা ছাড়া এত কষ্ট করে এসেছে যখন, তখন নৌকো ভর্তি ভালো ভালো কঠি নিয়ে না ফিরতে পারলে আর লাভ কী? এই লাভের চিন্তাটাই মাধবকে বেশী টানে।

নিয়ম হলো, নৌকো বাঁধবার পর বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে জঙ্গলটা বৃঝে নিতে হয়। সাত নশ্বর ব্লকে অনেক বাঁদর আছে, এই বাঁদরের ডাকের ধরণ শুনে টের পাওয়া যায় বাঘের গতিবিধির। সব লক্ষণই বেশ ভালো।

আন্তর্য ব্যাপার। বাঘের নামে থেমন গা ছম্ ছম্ করে, তেমনি আকর্ষণও করে। দেরি সহ্য হয় না, মনে হয়, কখন জঙ্গলে নামবো। সাধ্চরণ আর নিরাপদ অস্থির হয়ে বলেছিল, জঙ্গল তো একেবারে পরিষ্কার। তা বলে এবার..। মাধব তাদের ধমক দিয়ে বলেছিল, দাঁড়া। এত হড়াহড়ি কিসের?

নদী এখানে খুব চওড়া। এপারে ওপারে বনের সবুজ রেখা! আকাশ যেন এখানে বিশাল ডানা মেলে আছে। পাড়ের থকথকে কাদার মধ্যেও উঁচু উঁচু হয়ে আছে বড় বড় শূল। তারপর বহু ছোট ছোট হেঁতালের ঝোপ। জোয়ারের সময় ঐ গাছগুলোর অর্ধেক পর্যন্ত জলে ডুবে যায়। জার এই হেঁতালের হলদে—সবুজ ঝোপের আড়ালেই বাঘের লুকিয়ে থাকার সবচেয়ে ভালো জায়গা।

সন্ধের সময় পৌছে ওরা পাড় থেকে অনেক দূরে নৌকো বেঁধে রইলো। বাঘ সাঁতরেও আসতে পারে বটে, কিন্তু ওরা তো দুজন দুজন পালা করে জেগে থাকবেই। আসুক না একবার সাঁতরে, জলের বাঘকে পিটিয়ে মারা বড় আরামের। ওদের প্রত্যেকেরই মনে একবার অন্তত একটি বাঘ মারার ব্যাপারে অংশ নেওয়ার সুখম্বপু লুকিয়ে আছে। বাদা অঞ্চলে এমন মানুষ একটিও নেই যে পাশ ফিরে পড়ে থাকা নিহত বাঘের মুখ দেখে জীবনে অন্তত একবার আমোদ করতে চায় না। এরা জানে, না ডেনমার্কের যুবরাজের মনের খবর।

সারারাত জঙ্গল একেবারে নিস্তন্ধ। এমন কি বাঁদরদের হপো হপিও নেই। শুধু সেই নিস্তন্ধতা ভেঙে মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছিল জলতরঙ্গ পাখির ডাক। ট–র–র–র। ট–র–র–র। কেউ কোনদিন এই জলতরঙ্গ পাখি চোখে দেখেনি। শুধু রাত্তিরকো ডাক শোনা যায়।

ভোরবেলা কিছু দূরে মানুষের গলার আওয়াজ শুনে ওরা তাজ্জব। মাধব তক্ষুনি চার হাতে বৈঠে চালিয়ে পালাতে চেয়েছিল, কিন্তু সামনের বাঁক ঘুরে একটি নৌকো এদিকে আসতেই ওরা আশস্ত হলো। পুলিশ বা বন রক্ষী নয়, ডাকাতও নয়, অন্য নৌকোটির হাল ধরে আছে কুমীরমারীর দাউদ শেখ। ওদের সবারই চেনা। বেশ বড় একটা পার্টি নিয়ে এসেছে দাউদ শেখ, এদেরও চোরাই কাঠের ধান্দা। দুটি নৌকো পাশাপাশি এলে বিড়ি ও শুভেচ্ছা বিনিময় হলো। ওদের দলে একজন মউলে রয়েছে, সে মধুর সন্ধান দিতে পারবে।

তা হলে তো একেবারে নিচিন্ত। এত মানুষ জন দেখলে বড় মিঞার বাবাও এদিকে আর ঘেঁষবে না। মাধব ভক্ষ্নি ঠিক করে নিল, খুব চটপট কাজ সারতে হবে, এখানে তিন চার দিনের বেশী থাকা নয়। সারাদিন খেটে এখান থেকে সংগ্রহ করতে হবে বারো আনা মতন কাঠ। বাকি চার আনার জন্য ফিরে যেতে হবে তিন নম্বর ব্লকে, সেখান ধেকে আবার কিছু কাঠ কেটে সেই কাঠ চাপা দিতে হবে ওপরে।

দায়ুদ শেখের নৌকো খুঁট গাড়লো ওদের দৃষ্টি সীমার দূরত্বের মধ্যেই। তবে ওরা যাবে বাঁ দিকে আর এরা যাবে ডান দিকে, যাতে জঙ্গলের মধ্যে নেমে দুদলে গুঁতোগুঁতি না হয়। ওধু মৌচাকের সন্ধান যে–দলই পাক, অন্য দলকে তার সন্ধান দিলে অর্ধেক তাগ দিতে হবে, এই হইলো মৌখিক চুক্তি।

যত সহজে ভাবা গিয়েছিল, তত সহজ নয় পাখি মারা। যে কাঁক পাখিটার কথা সাধুচরণ বললো তিন নম্বর দেখেছে, আসলে তো সেটা ছিল সাত নম্বরে একটা গরাঁণ গাছের মাথায়। এই পাখিগুলোর অদ্ভুত স্বভাব, এরা গাছের মগডালে ছাড়া বসে না। নিরাপদ গুলতি চালিয়ে সেটাকে তো মারতে পারলোই না, বরং সেই তোড়জোড়ে উড়ে গেল কাছাকাছি চরের ওপরে বসে থাকা এক ঝাঁক কাস্তে—চরা।

জগল-৩

রাত্রের হিমেল হাওয়া লেগে স্তাধের গায়ে বেশ দ্বর এসে গেছে। এবং এক রাতের দ্বরেই মুখটা বেশ ফুলে গেছে তার, চোখ দ্টো পাকা করমচার মতন। বেশ চিন্তার ব্যাপার। এই অবস্থায় তার পক্ষে গাছ কাটতে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আবার তাকে নৌকোয় একা রেখে যাওয়া যায়ই বা কী করে? একজন কেউ থেকে যাবে তার সঙ্গে? কে থাকবে, মনোরঞ্জন! বিদ্যুৎ! সবাই এ ওর মুখের দিকে তাকায়। অর্থাৎ কারুরই থাকার ইচ্ছে নেই। জঙ্গলে পা দেওয়ার জন্য চাপা উত্তেজনা। যেন আর দমন করতে পারছে না। স্তাষ বললো, না, নয় আমি একাই থাকবাে! দিনের বেলা.... হেঃ....তাতে আবার ভয়? সতিয়ই দিনের আলায় কোনো ভয় মনে আসে না। সূতাষকে রেখে যাওয়া হলো নৌকোয়, রায়াবায়ার ব্যবস্থা সে–ই করবে।

কুড়ল আর করাত নিয়ে বাকিরা নেমে পড়ে নৌকো থেকে। লুঙ্গি পরা, খালি গা, খালি গা। এদের মধ্যে একমাত্র মাধব ছাড়া বাকি চারজনই কিন্তু মাঝে মাঝেই শৌখিন জামা গায়ে দেয়ে, সাধ্চরণ এবং মনোরঞ্জন ফুল প্যান্টও পরে। ক্যানিং-এ কখনো সিনেমা দেখতে গেলে ওরা বেশ সাজগোজ করেই যায়। মনোরঞ্জন শশুরবাড়ি গিয়েছিল বিয়ের সময় রবারের কাবুলি জুতো পায়ে দিয়ে।

হাঁট্ পর্যন্ত থকথকে কাদার মধ্য দিয়ে ওরা বেশ ফুর্তির সঙ্গেই এগিয়ে যায়।
শূলগুলো বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে গেলেও ভাঙ্গা শামুক ঝিনুকে একট্ আবট্ পা কাটবেই।
ওপরে উঠে আসার পর বোঝা যায় বনটি বেশ নিবিভ, এগোতে হবে ঝোপ ঝাড় ঠেলে।
সামনের প্রথম সারির হেঁতালের ঝোপের ওপর কয়েকবার কুড়ুলের ঘা দিতেই ভন ভন
করে ওড়ে ঝাঁক ঝাঁক মশা। একটা ছোট গো–সাপ সরসরিয়ে জলে নেমে পড়ে। এ
সবই ভালো লক্ষণ।

জঙ্গলের মধ্যে এগোতে হয় লাইন করে। মাধবই সবচেয়ে ভালো চেনে জঙ্গল, সেই জন্য সে আগে আগে যায় পথ তৈরি করে। কোথাও কোনোও শব্দ নেই, ভাদের পায়ের শব্দ ছাড়া। ভালো গাছের জন্য যেতে হবে একটু ভেতরে, যত দূর পর্যন্ত জোয়ারের জল ওঠে, সেই সীমারেখা ছাড়িয়ে।

দাউদ শেখের পার্টি এখনো পাড়ে নামে নি। এখান থেকে শোনা যাচ্ছে ওদের কথাবার্তা। ওদের তুলনায় মাধবের দলটির অবস্থা অনেক ভালো, যদি দৈবাৎ পেটলের নৌকো এসেও পড়ে, ওরা পারমিট দেখিয়ে বলবে, ভুল করে তিন নম্বরের বদলে সাত নম্বর ব্লকে এসেছে, নদী চিনতে পারে নি। তার জন্য বড় জোর দশ–বিশ টাকা প্রনামী দিতে হবে, নৌকো কেড়ে নেবে না, জেলেও দেবে না। দাউদ সেক এসব ব্যাপারে একেবারে বেপরোয়া।

একটা গাছেও ওরা কোপ মারে নি। মাধব অগাছা সাফ করতে করতে অনেকটা এগিয়ে গেছে। তারপর সাধ্চরণ, তারপর বিদ্যুৎ, তারপর মনোরঞ্জন, সব শেসে নিরাপদ। নিরাপদর কোমরে গুলতিটা গোজা। তার দ্–চোখ এদিক ওদিক যুরছে পাথির সন্ধানে। একটু বুঝি সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল।

মাথায় খুব জোর কেউ ঘূঁষি মারলে চোখের সামনে যেমন খানিকটা হলুদ দেখা যায়, সেইরকমই একটা হলুদের ঝিলিক শুধু দেখতে পেল নিরাপদ, তারপর একটু দূরের একটা ঝোপে হুড়মুড় শব্দ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তুমুল শোরগোল শোনা গেল দাউদ শেখের নৌকো থেকে।

কী হয়েছে ঠিক বৃঝতে না পেরেই নিরাপদ চেঁচিয়ে উঠলো, ওরে বাবা রে! মা রে! সাধ্চরণের বর্ণনায় এইখানে বাধা দিয়ে মাধব বললো, আমি যেই সেই চিখথৈর শুনিছি, অমনি আর চোক্ষের পলকটি না ফেইল্যা পিছন ফিরাই রোকেলের মতন (লোক্যাল টেনের মতন) ছুটে আসিছি। দেখি যে নেরাপদডা ভেউ ভেউ কইরা কান্দে। আমি যত জিগাই কান্দোস ক্যান—

বিদ্যুৎ বললো, এই যে দেখুন, নিরাপদটা এইরকম একটা বাঁশ পাতার মতন ধর্মর করে কাঁপছিল।

নিরাপদ বললো, আমি কি করবো। কিছুই ঠিক দেখিনি। কিছুই ঠিক বৃঝি নি, তবু এমনি–এমনিই আমার শরীরটা কাঁপতে লাগলো, মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না, কিন্তু চোখ দিয়ে জল পড়ে। এমন আমার জীবনে কখনো হয়নি।

সাধ্চরণ বললো, আমরা তখনো ভাবছি দাউদ শেখদেরই কোনো বিপদ হইয়েছে। সূভাষ বললো, আমিও নৌকো থেকে শুনছি দাউদ শেখরাই চ্যাচাঁচ্ছে বেশী। ওরা শুধু বলছে বড় মামা। বড় মামা! সেই শুনে তো আমারও কাঁপুনি ধরে গিয়েছে।

মাধ্ব বললো, আমিই প্রথম কইলাম, মনা কইণ মনোরঞ্জনণ

সবাই ঠিকঠাক আছে শুধু মনোরঞ্জন নেই। সে সকলের সামনে ছিল না, একেবারে পিছনেও ছিল না, তবু বাঘ তাকেই বেছে নিল।

বর্ণনা শুনতে শুনতে মহাদেব মিস্তিরি বক্স উঠলো, খ্যা? বলিস কী? শ্রীবিষ্ণু! শ্রীবিষ্ণু!

বিশিত হবারই কথা। কাহিনীটি যে এত সর্থন্ধিপ্ত হবে, তা কেউই কল্পনা করতে পারে নি। বাঘের গর্জন নেই, ঝটাপটি, লড়ালড়ি কিছু হলো না, এর মধ্যে সব শেষ হয়ে গেল? ওদের অভিযান শুরু হতে না হতেই সারা?

এই সময় আবার ডুকরে কেঁদে উঠলো মেয়েমহলে। কামোঠকুমীর, জৌক—সাপ— বাঘ, ভূত—পেত্নী—কলেরা নিয়ে ঘর করতে হয় বাদার মানুষদের, অপঘাতে মৃত্যুর মধ্যে বিষয়ের কিছু নেই। কিন্তু যার বিয়ের পর এক বছরও পোরে নি, সেই মনোরঞ্জনকেই টেনে নিল নিয়তি?

মহাদেব মিস্তিরি ঠোনা মেরে জিজ্জেস করলো, তোমরা কিস্যু করতে পারলে নাং মাধব উত্তর না দিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

সাধুচরণ আবার শুরু করলো তার বিবরণ।

সন্ধিৎ ফিরতেই সকলে হাঁপর ঝাঁপড় করে দৌড়ে ফিরে এলা নৌকায়। কিন্তু একথা সবাই এক বাক্যে সাক্ষী দেবে যে শুধু মাধব ফেরে নি। এই যে মানুষটা এখন চুপ করে বসে আছে, এরই তখন কি সাংঘাতিক রূপ! আবলুশ কাঠের মতন শক্ত হাতে কুড়লটা উটু করে তুলে সে পাগলের মতন চিৎকার করছিলঃ কোথায় গেলি শ্শালা, আয়। ওরে পৃশীর ভাই, ওরে চূতমারানির ব্যাটা,আয়। ওরে হারামজাদা, ওরে শুয়ারকি বাচ্চা, শোগামারানি...

দক্ষযজ্জের মহাদেবের মতন দে তাওব নাচতে লাগলো বনের মধ্যে। আর গালাগালির ঝড় তার মুখে। সবাই মাধবের নাম ধরে ডাকছে। সে শুনতেই পাচ্ছে না। তারপর থানিক বাদে দাউদ শেখের দল আর সাধ্চরণরা এক সঙ্গে মিলে গেল মাধবের কাছে। মাধবের তখন চোথ দুটি লাল টকটকে, মুখের পাশ দিয়ে ফেনা বেরুছে। কেউ তাকে ধরতে গেলে সে হাত ছুটকে চলে যায়। অন্যরাও তখন সকলে গা জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে চিৎকার চাঁচামেচি জুড়ে দিল প্রবলভাবে। এরকম শুনলে বাঘ শিকার ফেলে পালায়।

কিন্তু অত চ্যাঁচামেটি কিংবা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও মনোরপ্তনের লাশ পাওয়া যায়নি।

সাধুচরণ বা মাধবেরা তো কেউ বাঘটাকে চোখেও দেখেনি, নিরাপদ পাখি—থোঁজায় একটু অন্যমনস্ক ছিল, সে শুধু দেখেছে একটা হলুদ ঝলক। দাউদ শেষ দাবি করে যে সে বাঘের পেছন দিকটা একবার দেখেছে ঝোপের মধ্যে। ঐ রকম সা—জোয়ান চেহারা মনোরঞ্জনের, তাকে মুখে নিয়ে বাঘটা একেবারে চোখের নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল?

—কিন্তু তুমি তো গুণিন, মাধবং তুমি থাকতে সেখানে বাঘ এলো। তুমি আগে মন্তর পড়ে জঙ্গল আটক করোনিং

একথাটা ঠিক, মাধব একজন গুণিনও বটে। সে সাপের বিষ ঝাড়ার মন্ত্রও জানে। সে মন্ত্র দিয়ে গণ্ডি কেটে দিলে সেখানে কোনো বাঘ ঢুকলেই নিশ্চল হয়ে পড়বে। সেইজন্যই তো সে জঙ্গলকে ভয় পায় না।

মাধব পিছনের অন্ধকারের দিকে মুখ ফিরিয়ে খুব সংক্ষিপ্তভাবে বললো, হ, স্বাটক করছিলাম। আমার মন্তর খাটে নাই।

—খাটে নি তা তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু কেন এমন হলো? এবার মাধব একটা অদ্ভূত যুক্তি উপস্থিত করলো।

সে চিক করে বাঁ পাশে থুতু ফেলে বললো, কী জানি! বোধ হয় সেইদিন আমার জন্মদিন আছিল।

- —জন্দিন ?
- —হ। আপনি জানেন না, জন্মদিনে কোনো গুণিনেরই মন্তর খাটে না?
- —তা তোমার যে সেদিন জন্মদিন, তুমি আগে জানতে না?
- —ক্যামনে জানবাে? মায় মরছে সেই কোন ছুটকালে, আর আমার বাপে আমারে দুই চক্ষে দ্যাখতে পারতাে লা। আমারে খ্যাদাইয়া দিছিল। আমারে আমার জনাদিনের কথা কে কইয়া দেবে? জনাদিন তাে দূরে থাক, নিজের জনা বারটাই জানি না! আমি আদাড়—ছাদাড়ের মানুষ, কােনােরকমে খুদ কুড়াে খেইয়ে এতগুলান দিন বেঁচে আছি আর কতিদিন টানতে পারবাে কে জানে…..

কথা বলতে হঠাৎ থেমে গেল মাধব। তারপর মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে রইলো অন্ধকারের দিকে।



### বাসনার বাসা বদল

পরিমল মাষ্টারের ঘূম ভাঙলো ধূম জ্বর নিয়ে। এইজন্যই সারা রাত ভালো করে ঘূম আসে নি, এপাশ ওপাশ ছটফট করেছেন। বড় বিচ্ছিরি এই দখনে জ্বর, যখন তখন আসে, একবার ধরলে সহজে ছাড়তে চায়না।

চোখ মেলার পর একটা হাত দিয়ে কপালটা অনুতব করেই তাঁর ঠোঁট তেতো হয়ে পোল। তারপরই তাঁর মনে পড়লো, আজ অরুণাণ্ড আসবে। যদি তোরের টেনেই রওনা দেয় তা হলে এখানে পৌছতে পৌছতে আড়াইটে—তিনটৈ হবে। কতটা দূরত্ব হবে কলকাতা থেকে? মাইলের হিসেবে ষাট—সত্তর মাইল, বড় জোর আশী, পাখি— গুড়া মাপে। এই দূরত্ব পেরুতেই পাকা দশ ঘন্টা লাগে, তাও যদি ঠিক ঠাক লঞ্চ ধরা যায় ক্যানিং থেকে। একটা লঞ্চ না পেলেই সারা দিন কাবার।

সুলেখা তখনও জাগোননি। তোরবেলা উঠে বাগানে পায়চারি করা পরিমল মাষ্টারের স্থভাব। মানুষের শরীরে বিদ্যুৎ থাকে, শিশিরভেজা মাটির ওপর খালি পায়ে হাঁটলে তা চলে যায়, মন প্রসন্ন হয়। আজ সকালে বাগানে যাওয়া হবে না। বাগান মানে কাঁচা লঙ্কা ও বেগুনের ক্ষেত, অন্য সময় হয় উচ্ছে বা শশা বা ট্যাড়শ, সামনের দিকে কয়েকটা জবা ফুলের গাছও আছে অবশ্য।

আজ অরুণাংশু না এলেই ভালো হতো। শহরের সংস্পর্শ পেতে আজ পরিমলের একট্ও ইচ্ছে করছে না। জাবার চোখ বৃঁজে ঘুমোবার চেষ্টা করলেন। ঘুম নয় একট্ একট্ আবল্লী আসে, ভাতে চলচ্চিত্রের মতন ছোট ছোট স্বপু।

#### —তোমার চা।

এরই মধ্যে কখন স্নান সারা হয়ে গেছে সুলেখার। তাঁর ভিজে চুলের প্রান্ত থেকে জল ঝরছে। স্নানের ঠিক পর সব মেয়েদেরই কেমন যেন পুর্ণবভী পুর্ণবভী দেখায়। সুলেখার দিকে তাকিয়ে শীত করে উঠলো পরিমলের।

চায়ের কাপে প্রথম চুমুকটা দিয়ে সিগারেটের টানটা ফিরে এলো। সুলেখার সামনে উচ্চারণও করা যাবে না। অরুণাংশু এলে অবশ্য প্রচুর সিগারেট খেতে হবে। অরুণাংশু নিজে যতগুলো খায়, অন্যদেরও খেতেই হবে ততগুলো। নিজের প্যাকেটই হোক আর অন্যের প্যাকেট হোক, হাতের সামনের প্যাকেট খুলে সে মুড়ি মুড়কির মতন সিগারেট ছড়ায়।

সুলেখার নিষেধের জন্যই নয়, পরিমল নিজেই চান সিগারেট ছাড়তে। স্বাস্থ্যের ব্যাপার তো আছেই, তাছাড়া অযথা বাজে খরচ, এবং কেন এই নেশার দাসত্ব? কিন্তু সিগারেট যেন ঠিক মশার মতন। বন্দুক দিয়ে বাঘ—ভালুক মারা যায়। কিন্তু মশা যেমন শেষ করা যায় না, তেমনি ছাড়া যায় না এই সবচেয়ে ছোট নেশাটা।

পরিমল অপেক্ষা করছেন কখন সুলেখা নিজে থেকে বুঝতে পারবেন। তার আগে তিনি বলবেন না তাঁর জ্বর হয়েছে।

এক সময় থবরের কাগজ ছাড়া সকানের চা খাওয়া কল্পনাই করা থেত না। এখানে কাগজ আসে দুপর তিনটের লক্ষে। না পড়লেও হয় সে কাগজ।

হাত বাড়িয়ে পাশের টেবিলের টানজিস্টার রেডিওটা তিনি চালিয়ে দিলেন। রেডিওতে যে এত চাষ–বাস নিয়ে কথাবার্তা হয়, শহরে থাকতে কোনোদিন তা টের পাওয়াই যায় নি। অথবা এতটা বোধহয় আগে হতো না। মন দিয়ে তিনি শুনতে লাগলেন চাষী ভাইদের জন্য পাট চাষ বিষয়ে পরামর্শ। খুব একটা ভূল বলে না, অভিজ্ঞ লোকদেরই ডাকে রেডিও। শুধু একটা জিনিস ওরা বোঝে না। যেখানে বৃষ্টি হয়নি, বিদ্যুৎ নেই বলে যেখানে পাম্প চলে না, নদীর নোনা জল সেখানে চাষের কাজে লাগাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, সেখানকার চাষীরা রেডিওতে অভিজ্ঞ লোকদের মুখে সময় মতন জল সেচের পরামর্শ শুনে কওটা উপকৃত হবে?

- ---তুমি উঠবে না?
- —হাঁ৷ এই **আ**র একটু, কটা বাজে?

সময় জানবার জন্য ঘড়ি দেখতে হয় না। রেডিওর অনুষ্ঠানগুলো প্রতিদিন এক ছকে বাঁধা, বাংলা খবরের পর স্থানীয় সংবাদ, তারপর রবীন্দসঙ্গীত, অর্থাৎ পৌনে আটটা। এতক্ষণ কোনোদিন শুয়ে থাকেন না পরিমল।

—তোমার জ্বর হয়েছে?

গায়ে হাত না দিয়েও কী করে টের পেলেন স্লেখা। সত্যিই কি মেয়েদের সশুম ইন্দ্রিয় বলে কিছু ব্যাপার আছে। আসলে সুলেখারও একটু একটু জ্বর হয়েছে। প্রথম দূ— এক দিন এরকম জ্বরকে উপেক্ষা করেন সুলেখা, সেই জন্যই জ্বোর করে স্নান করেছেন। পরিমলের চোখের ছলছল ভাবটা সুলেখার নজরে পড়েছে এইমাত্র।

পরিমলের অসুখ–ভীতি বেশী, তাই স্বামীর স্পূর্ণ এড়িয়ে চলছেন সুলেখা।

- —কী জানি, গাটা কেমন যেন ম্যাজ ম্যাজ করছে।
- —গ্রামসেবকদের মিটিং কটায়? এগারোটায় না?
- —যদি শরীরটা এরকম থাকে তা হলে ওদের একটা খবর পাঠাতে হবে, মিটিংটা বস্ধ রাখার দরকার নেই, ওরা নিজেরাই আলোচনা করুক—

বাইরের বারান্দায় দুজন লোক বসে আছে। ওরা কোনো খবর দেয় না, নিজেদের উপস্থিতির কথাও জানায় না, বিড়ি ধরিয়ে উবু হয়ে বসে থাকে চুপচাপ। মাষ্টারমশাই কিংবা দিদিমণি যখন বাইরে বেরুবে, তখন তো কথা হবেই।

ইলা নামে একটি তের–চোদ্দ বছরের মেয়ে এ বাড়িতে কাজ করে। সে দাসী নয়, সে স্কুলে যায়, রান্তিরবেলা হ্যারিকেন জ্বেলে সে পড়তেও বসে। মহিলা সমিতিতে সেলাইয়ের কাজও শেখে, আবার রান্না-বানায় সূলেখাকে সাহায্যও করে। ইলার বাবা ছিল বিখ্যাত ডাকাত বীরু গোলদার।

সেই বীরু গোলদারের নামে কত লোমহর্ষক কাহিনী প্রচলিত আছে এখনো।
পুলিশের গুলি খেয়ে রায়মঙ্গল নদীতে লাফিয়ে পড়েছিল বীরু গোলদার, তারপর আর
তাকে দেখতে পাওয়া যায় নি। অনেকের ধারণা সে আজো বেঁচে আছে, ঘাপটি মেরে
আছে কোথাও। পাঁচ বছর বয়সের অনাথা মেয়ে ইলাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন সুলেখা।
এখন সে বাড়ির মেয়ের মতন।

বাইরের লোক দুটিকে দেখতে পেয়েছে ইলা। সকাল নটার মধ্যে যারা এ বাড়িতে আসে তারা চা পাবার অধিকারী। বিশেষ দরকার না থাকলে কেউ মাস্টারমশাইয়ের বাড়ির বারান্দায় এমন ভাবে এসে বসবেও না। এটা তো আড্ডাখানা নয়।

দুটি গেলাসে করে চা এনে ইলা ওদের সামনে নামিয়ে দিয়ে চলে যায়। ওরা তব্
মুখ খোলে না। এমন কি নিজেদের মধ্যেও কোনো কথা বলে না, কারণ বলবার মতন
কিছুই নেই। একেবারে চুপ। শুধু সূলুপ সূলুপ শব্দে চায়ে চুমুক দেয়।

প্রায় এক ঘন্টা বাদে সুলেখা একবার বাইরে এলে ওদের মধ্যে একজন বললো, দিদিমণি, আমরা একবার নাজনেখালিতে যাচ্ছি, মাস্টারমশাই কি যাবেন?

- —কেন সেখানে কী আছে? নাজনেখালিতে পরশুদিন পাড়া মিটিং হয়ে গেছে না?
- —তা তো হয়ে গিয়েছে। আমরা যাবো একবার বিষ্টুপদ খাঁড়ার বাড়িতে। তার ছেলে, সেই যে একবার ভাস্কর পণ্ডিতের পার্ট করেছিল, আমাদের হাটখোলায় যাত্রা হলো, আপনিও দেইখে ছিলেন……
  - —হ্যা, কী হয়েছে তার?
  - —তাকে বাঘে নিয়ে গিয়েছে নাকি।

এমন আলতোভাবে ওরা সংবাদটি দেয় যেন কারুর বাড়ির গান্তিন গোরুর বাচা হওয়া কিংবা শরষে খেতে ভাঁয়োপোকা লাগার মতন নৈমিত্তিক ব্যাপার!

সুলেখার প্রথমেই মনে পড়ে গত রাত্রির সেই নদী–পেরুনো কান্তার আওয়াজের কথা। নাজনেখালির দিক থেকেই আসছিল বটে।

স্লেখাকে চূপ করে থাকতে দেখে দিতীয়জন খবরটিকে আরও একটু বিশ্বাসযোগ্য করে বললো, জঙ্গল মহলে গেসলো, মাধব মাঝির পার্টির সাথে..এই তো সিদিনকে বিয়ে হলো মনোরঞ্জনের।

- —তোমরা কার কাছে খবর পেলে?
- —প্রথম খেয়ায় মাঝি এসে খবর দিল।

এইভাবেই খবর ছড়ায়। এতক্ষণে গোসাবা পর্যন্ত পৌছে গেছে নিচয়ই।

লোক দৃটিকে সূলেখা ডেকে জানলেন শোওয়ার ঘরে। পরিমল মাস্টার কাহিনীটা শুনতে শুনতেই খাট থেকে নেমে এলেন, দেয়ালের তাক থেকে ব্রাস নিয়ে তাতে পেস্ট মাখালেন। ভেতরে উঠোনের টিউক্তয়েল থেকে দ্রুত দীত মেজে এসে তিনি বললেন, ইলা, জামায় একটা জামা দেতো মা।

নিজের ঈষদৃষ্ণ ডান হাতটি এবার স্বামীর কপালে ছুঁইয়ে স্লেখা বললেন, ভোমার তো অনেক জুর দেখছি। 🗝 কি কিছু হবে না, ঘুরে আসি একবার।

সুলেখা লোক দুটিকে জিজেন করলো, এখন ভাটার সময় নাং

কোনো রূপক নয়। একেবারে আক্ষরিক অর্থে নদীর জোয়ার ভাঁটা অনুসারে এখানকার জীবন চলে। প্রতিদিন জলের দিক পরিবর্তনের সময় তাই এদের সকলের মুখস্থ।

**—হাঁা, ভাঁটা পইড়ে গিয়েছে**।

সুলেখা স্বামীকে বললেন, তোমায় যেতে হবে না, আমি যাচ্ছি ওদের সঙ্গে।

—না, না আমার সেরকম কিছু হয়নি। আমি একবার চট করে ঘুরে আসবো।

সরাসরি নৌকোয় গেলে এই ভাঁটার সময় শুধু যাওয়া—আসাতেই সময় লাগবে অন্তত ছ ঘন্টা। কারণ নদী—পথ অনেক ঘুরে। আর এথান থেকে কোনাকুনি কালী নদী পর্যন্ত হোঁটে গেলে, তারপর খেয়া পেরিয়ে আবার ওপারে হাঁটা, তাতেও লাগবে প্রায় চার ঘন্টা। যাওয়া মাত্র ফিরে আসা যায় না। অর্থাৎ এবেলা—ওবেলার ধাকা।

জোয়ারের সময় নদীর জল কানায় কানায় ভরা থাকে বলে জেটি থেকেই নৌকোয় ওঠা যায়। আর ভাঁটার সময় অন্তত এক হাঁটু কাদা ভাঙ্গতেই হবে দুটো খেয়া ঘাটেই। সেই জন্যই এত জ্বর–গায়ে স্বামীকে পাঠাতে দিতে রাজি নন সুলেখা।

গত আট–দশ বছরের মধ্যে আশপাশের গ্রামের যে—কোনো পরিবারের বিপদে— আপদে পরিমল মাস্টার গিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছেন। নাজনেখালির লোকেরা ধরেই নিয়েছে যে যে—কোনো সময় পরিমল মাস্টার এসে পড়বেন। সাধ্চরণ তাই সকালেই গা–ঢাকা দিয়েছে।

স্বামী—স্ত্রীর মধ্যে খানিকক্ষণ যুক্তি—বিনিময় হলো। ইলা সুলেখার পক্ষে। সে পরিমল মাস্টারকে যেতে দিতে চায় না, তাই জামা বার করে দেয়নি। শেষ পর্যন্ত হার স্বীকার করতে হলো পরিমলকেই। আজ স্কুলে ছুটি, আজকের দিনটা বিশ্রাম নিলে হয়তো কাল সৃস্থ হয়েও উঠতে পারবেন। নয়তো আজ অসুস্থ অবস্থায় এত হাঁটাহাঁটি করলে কাল আরও শরীর খারাপ হবেই।

পরিমল থেকে যেতে রাজি হলেন জারও এ জন্য যে হঠাৎ তাঁর মনে পড়লো, বিকেলের দিকে অরুণাংগু আসতে পারে। তার অনুপস্থিতিতে অরুণাংগু এখানে এসে যদি কোনো গণ্ডগোল বাধায়?

এই সব দিনে এই গ্রামের মধ্যে শহরের উপস্থিতি একেবারেই মানায় না ৷

সুলেখা ইলাকে বললেন আলুসেদ্ধ দিয়ে ফেনা–ভাত চাপিয়ে দিতে। নিজে বাড়ির অন্যান্য কাজ গুছিয়ে ফেলতে লাগলেন দ্রুত। এক ফাঁকে মহিলা সমিতি থেকেও ঘূরে এলেন। পাঁচটি মেয়ে যেখানে সেলাইকলে বসে লুঙ্গি বানাচ্ছে।

খানিকটা আপন্তি জানিয়ে তারপর সেই লোক দৃটিও ফেনা—ভাত খেয়ে নিল সুলেখার সঙ্গে। ওরা বেরুবার সময় পরিমল মাস্টার একজনকে বললেন, সাধ্চরণকে ধরে আনিস আমার কাছে। ওর সঙ্গে আমার দরকার আছে। তারই তো উচিত ছিল দৌড়ে এসে আমায় খবরটা দেওয়া, তাই না? সূলেখা বললেন, তুমি আজ আর ওঠা—উঠি করো না, শুয়ে থাকো। ইলা তুই একটু দেখিস।

তরা চলে যাবার জন্তত আধঘন্টা পরে একটা বই পড়তে পড়তে হঠাৎ মৃথ তুলে পরিমল মাস্টার ভাবলেন, ইস, একটা খুব জরুরি কথা তো ওদের বলে দেওয়া হয়নি। মনেই পড়ে নি তখন! আছা, থাক এখন আর অন্য লোক পাঠাবার দরকার নেই, দ্— একদিন পর তিনি নিজে গিয়েই বলবেন।

এক ঘন্টা হেঁটে স্লেখা পৌছোলেন কালী নদীর খেয়াঘাটে। সেখানে একেবারে ভিড়ে ছয়লাপ। খেয়ার পারানি মাত্র পাঁচ পয়সা, তাও ধার রাখা যায়। নিয়মিত খেয়ার নৌকোটি ছাড়া একটি এম্পেশালও চালু হয়েছে। কারুর তো কোনো কাজ নেই, তাই এদিকের গ্রাম উজাড় করে সবাই চলেছে নাজনেখালিতে। সেখানে বাঘ নেই। বাঘে–ধরা মানুষটার লাশও নেই, তবু তো বাতাসে ভাসছে রোমাঞ্চকর গল্পটি।

ছেলে ছোকরারা হুড়োহুড়ি লাগিয়েছে আগে খেয়া পার হবার জন্যে। বেশ একটি গোলমাল, হৈ—হট্টগোলের পরিবেশ। সুলেখা ভিড় ঠেলে একেবারে সামনে চলে এলেন। তীকে সবাই চেনে, সবাই একট্ ভয়—ভয় করে। বুড়ো মাঝির বদলে তার দুই ছেলে, একজনের বয়েস তের—চোদ্দ, অন্যজনের বয়েস দশের বেশী না—এরা চালাচ্ছে নৌকো। বড় ছেলেটির দিকে চেয়ে সুলেখা বললেন, এই, তোর খেয়ায় কজন লোক যাওয়ার নিয়ম রে?

সে-রকম ধরা–বাঁধা নিয়ম কিছু নেই। বারো-চোদ জন লোক উঠলেই নৌকোটা মোটামূটি ভর্তি হয়ে যায়। সেটা জেনে নিয়ে সুলেখা বললেন, খবর্ণার, বারো জনের বেশী লোক একবারে নিবি না। এই করেই নৌকো ডোবে।

ভিড়ের মধ্যে কয়েকটি যুবকের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, তোমরা ভাই একটা কান্ধ করো না। তোমরা দাঁড়িয়ে থেকে একটা বন্দোক্ত করো, যাতে এক নৌকোয় বারোজনের বেশী না ওঠে। গত মাসেই একবার খেয়ার নৌকো ডুবেছিল—।

সঙ্গের একজন লোকের কাঁধে হাত দিয়ে, শাড়ী উর্চু করে, প্রায় হাঁটু পর্যন্ত ধিকথকে কাদার মধ্য দিয়ে গিয়ে সূলৈখা নৌকোয় উঠলেন। পা ধুলেন না। ওপারে গিয়ে তিতা জাবার কাদায় নামতেই হবে।

শুলিক মারতে শুরু করেলও সূলেখার বয়েস যে ছিচল্লিশ হয়ে করেলও সূলেখার বয়েস যে ছিচল্লিশ হয়ে গেছে তা বোঝা যায় না। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। পরণে হলুদ— কালো মেলানো তাঁতের শাড়ী। কার্রুকে বকুনি দেবার সময়েও সূলেখা মুখখানি হাসি হাসি করে রাখেন।

একটা লক্ষ যাচেছ, বড় বড় টেউয়ে দুলে উঠছে খেয়ার নৌকো। লক্ষটার নাম পড়ে সুলেখা জিভ্রেস করলেন, মহারাণী এদিক দিয়ে যাচ্ছে কেন?

ি যাত্রীদের একজন উত্তর দিল, মহারাণী' তো এক মাস ধরে ভাড়া খাটছে টুরিস্ট ্রিডপার্টে।

্র কোনো কোনো রুটের সার্ভিস লক্ষ মাঝে মাঝে সরকারের হয়ে মাসিক ভাড়া বাটে। আন্চর্য কিছু নয়। সাধারণ যাত্রী কমে গেলে বাঁধা নির্দিষ্ট আয়ের গ্যারান্টি পাওয়া ব্রুয়ায়।

85

ছুটির দিন, একদল শহরের ভ্রমণকারী লক্ষে চেপে এসেছে সৃন্দর্বন দেখত। এইদিকে কিছু দূর গেলেই সজনেখালি–পাথিরালা। যদিও মানসের হাঁসেরা শীতের শেসে অধিকাংশই উড়ে চলে গেছে। সজনেখালির টাওয়ারের ওপর উঠে এই সব নারী–পুরুষ উৎসুক ভাবে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকবে যদি বনের বাধকে এক পলক দেখা যায়। দেখতে পেলে কত আনন্দ, কত বড় অভিজ্ঞতা। চিড়িয়াখানার বাঘ আর বনের সাবলীল বাঘে কত তফাং। একবার দেখতে পেলে সারা জীবন গল্প করার মতন ব্যাপার। সুলেখা একথা না ভেবে পারলেন না যে ঠিক এই সময়ই তিনি চলেছেন একটি বাঘে–খাওয়া মানুষের বাড়িতে। তিনি এর মধ্যেই গুনে নিয়েছেন যে সেই ছেলেটি মাত্র কিছু দিন আগেই একটি কচি মেয়েকে বিয়ে করে এনেছে। বাদা অঞ্চলে বিধবা হওয়া যে কী ব্যাপার, তা সুলেখা এর মধ্যে জনেক দেখেছেন।

যদি বছর খানেকের মধ্যেই শোনা না যায় যে ঐ বাসনা নামের বিধবা মেয়েটি গর্ভবতী হয়েছে, তা হলে সেটা খুবই আন্তর্যের ব্যাপার হবে। জ্বন্য মেয়েটি যদি বীজা না হয়।

সুলেখা দেখতে এলেন শোকের বাড়ি, এসে দেখলেন সেখানে বিপুল ঝগড়া চলছে।

ডলির একেবারেই মাথা খারাপ হয়ে গেছে মনে হয়। পুত্র–শোক এখন দু—টুকরো হয়ে রূপ নিয়েছে হিংসে আর রাগের। বাসনাকে আর সে কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না। তাকেই এই সর্বনাশের মূল মনে করে সে বাসনাকে এই দণ্ডেই বাড়ি খেকে তাড়িয়ে দিতে চায়। বারবার সে বাসনাকে ধাকাতে ধাকাতে বাড়ির বার করে দিছে আবার অন্যরা ফিরিয়ে আনছে তাকে। কুৎসিত গালাগালির ঝড় বইয়ে দিছে ডলি। বাসনার খণ্ডর বিষ্ণুপদ থাকতে না পেরে একবার পুত্রবধূর পক্ষ নিয়ে দু—একটা কথা বলতে গিয়েছিল ডলিকে। আর যায় কোথায়, আগুনে যেন ঘৃতাহতি পড়লো। স্বামীকেও যা নয় তাই গালাগালি গুরু করে দিল, এমনকি ডলি এমন ইঙ্গিতও করলো যে ছেলে মারা যাওয়ায় বাপ খুনী হয়েছে, তা তো হবেই, এমন ঢলানি বেওয়া মাগীর জন্য..।

বাড়ীর চারপাশে গিসগিস করছে ভিড়, অনেকে গাছে উঠে দেখছে। বাঘের গল্প এখন দূরে থাক, দূই স্ত্রীলোকের মারামারির মতন এমন মনোহরন দৃশ্য আর হয় নাকি? টানাটানির সময় ওদের কাপড়–চোপড় বেসামাল হচ্ছেই, তাছাড়া স্ত্রীলোকের মুখে যৌন–কথা পুরুষেরা বেশী উপভোগ করে।

বাসনাও একেবারে চুপটি করে নেই। কাল শেষ রাত থেকে বেশ কয়েকবার মারধার খাবার পর সেও মুখ খুলেছে। কবিতা বেচারি মা ও বৌদির মধ্যে পড়ে থামাবার চেষ্টা করছে প্রাণপণে, কিন্তু কে শোলে কার কথা। জন্য প্রতিবেশীনীরাও একেবারে হয়রাণ হয়ে গেছে। কর্তাব্যক্তিরা সব চুপ। মেয়েদের ঝগড়া তারা কী করে থামাবে?

এর মধ্যে এসে দাঁড়ালেন সুলেখা।

যে–সব গালি–গালাজ বর্ষিত হচ্ছে, তা শুনলে সুলেখার মতন অন্য যে–কোনো ইউনিভার্সিটিতে পড়া নারীর কান লাল ভো হবেই, সঙ্গে সঙ্গে কানে হাত চাপা দিয়ে দৌড়ে পালাতে ইচ্ছে হবে। সুলেখা কিন্তু একটুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা বুঝে নিলেন। খুব যে আশ্চর্য হয়েছেন, তাও নয়।

বিষ্টুপদ যেন খুব ভরসা পেল সুলেখাকে দেখে। কাছে এসে সারা শরীর মুচড়ে বললো, দ্যাখেন তো দিদিমণি, কী পেড়ার! মাথাটা একেবারে খারাপ হইয়ে গিয়েছে। যত বলি, অন্তত প্রাদ্ধ–শান্তিটা চুকুক, তারপর না হয় বৌকে বাপের বাড়ি..কিছুই শোনে না।

আপনি একটু বুঝ দিয়ে বলেন—

সূলেখা কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ডলি তাঁকেও একটা জঘন্য গালাগালি দিয়ে বসলো।
তিন–চারজন স্ত্রীলোক জোর করে জাপটে ধরে আছে ডলিকে। সূলেখা তীব্র দৃষ্টিতে
ডলির দিকে তাকিয়ে থেকে তাঁর ব্যক্তিত্ব দিয়ে ওকে বশ করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু
তাতে কোন ফল হলো না, গালাগালির স্তোত চলতেই লাগলো। ডলি সত্যিই যেন
স্ক্যাপা হয়ে গেছে।

এবার সুলেখা বিষ্টুপদর দিকে তাকিয়ে ধমক দিয়ে বললেন, হাঁ করে দেখছেন কী? দরকার হলে ওকে বেঁধে রাখতে হবে, এই কি পাগলামির সময়? এখন অনেক কাজ আছে না?

দিদিমণির কাছে উৎসাহ পেয়ে বিষ্টুপদ এবার চেপে ধরলো তার বউরের চুলের মৃঠি, তারপর মনের সাধ মিটিয়ে দুখানা বিরাট চড় কম্বালো। তারপর সকলে মিলে ডলিকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল ঘরের মধ্যে। বাইরে থেকে দরজায় শিকল তুলে দিল বিষ্টুপদ। এখন ও চাঁচাক যত খুশী।

দক্ষ সেনাপতির মতন সুলেখা এবার ভার নিলেন সব কিছুর। সাধুচরণকে পাওয়া না গেলেও খবর পাঠিয়ে অন্যদের ডেকে আনা গেল। এ বাড়িতে এত ভিড়ের মধ্যে কোনো কাজ হবে না, ভাই মহাদেব মিস্তিরির পুকুরের বীধানো ঘাটে গিয়ে বসলেন সুলেখা। মাধবের মুখ থেকে সমস্ত বিবরণটা আবার শুনে যাচাই করে নিলেন, কতটা সত্যি, কতটা অতিরঞ্জিত। মাধব যেখানে দ্বিধা করছিল, সেখানে থেই ধরছিল নিরাপদ।

সব শোনার পর সূলেখা অত্যন্ত পরিষ্কার উচ্চারণে বললেন, বেশ,এবার আমি আপনাদের বলছি যে, আপনারা চক্রান্ত করে মনোরঞ্জনকে খুন করে তার লাশ নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে এখানে এসে রটিয়ে দিয়েছেন যে তাকে বাঘে নিয়ে গেছে।

ওরা চারজন স্বন্ধিতের মতন চেয়ে রইলো সুলেখার দিকে। এই লেখা পড়া জানা, চশমা–পরা মেয়েছেলেটি একি সর্বনাশের কথা বলে?

নিরাপদ প্রায় তোতলাতে তোতলাতে বললো, আমরা..আমরা মনোরঞ্জনকৈ খু-খুন করিছি? কেন?

- —সে ত্থাপনারাই ভালো জ্বানেন?
- —জাপনি এ কি বলছেন, দিদিমণি। মনোরঞ্জন আমাদের বন্ধু, তাকে হঠাৎ কেন খুন করতে যাবো?
- —বন্ধু বৃঝি কখনো বন্ধুকে খুন করে নাং শেফালীর সঙ্গে বিয়ে হবার আগে সুরেন্দ্রের সঙ্গে নিরাপদর গলায় গলায় বন্ধুত্ব ছিল নাং

সে নিরাপদ অন্য নিরাপদ, অন্য গ্রামের। স্রেন্দ্রকে খুন করে সে চালান হয়ে গেছে। তবু দিদিমণির মুখে খুনী নিরাপদর নাম শুনে এই নিরাপদর বুক কেঁপে ওঠে। তার ইচ্ছে করে দিদিমণির পা দুটি চেপে ধরতে।

নিজের স্বভাব অনুযায়ী মাধব তীব্র চোখে চেয়ে আছে সুলেখার দিকে। শে ধরেই রেখেছিল, মান্টারমশাইয়ের বউ কো—আপের ধারের প্রসঙ্গ তুলবেন। কিন্তু এ আবার কোন নতুন ঝামেলা? তবু তার অভিজ্ঞ কানে যেন মনে হয়, দিদিমণি মুখে যা বলছেন, আসলে তা বলতে চাইছেন না।

—আপনি কী কইতাছেন খুইল্যা কন তো! একই গেরামের এক চাবীরে শুধাশুধি খুন করবো, আমাগো কী মাথা খারাপ হইছে?

বিদ্যুৎ বললো, মনোরঞ্জনকে বাঘে নিয়ে গেল, আমরা চোখের সামনে দেখেছি। ট্ শব্দটি পর্যন্ত করতে পাইরলো না—

সূলেখা বললেন, যে বনে বাঘ নেই, সে বন থেকেও একটা জলজ্যান্ত মানুষকে বাঘে ধরে নিয়ে গেল? এ কথা কেউ বিশ্বাস করবে? তোমরা এই কজন ছাড়া ভার কেউ সাক্ষী আছে?

এবার দ্–তিন জন এক সঙ্গে বলে উঠলো, আছে, আছে! দাউদ শেখ আর তার দলের লোকজন ছিল—

স্লেখা বললেন, তাই যদি সভিয় হয়, তোমরা সে-কথা ফরেস্ট অফিসে জানিয়েছো? থানায় খবর দিয়েছো?

সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। বাদা অঞ্চলে বাঘে মানুষ ধরার সংবাদ হাওয়ার আগে রটে যায়। ফেরার পথে যতগুলো নৌকোর সঙ্গে দেখা হয়েছে সবাই শুনেছে। তারাই তো বার্তাবাহক। এ ছাড়া দত্ত ফরেস্ট অফিসে আসবার পথে ওরা থেমে এসেছে। সেখানকার বাবুরাজানেন।

কিন্তু কানে শোনা খবর দিয়ে কোনো সরকারি অফিসের কাজ চলে না। সে জন্য সুলেখা তৈরি হয়েইে এসেছেন। কাঁধের ঝোলানো ব্যাগ থেকে কাগজ কলম বার করে তিনি বললেন, থানায় আর ফরেস্ট অফিসে তোমাদের সকলের সই করা লিখিত দরখান্ত দিতে হবে। তারপর সেই দরখান্তের কপি পাঠাতে হবে রাইটার্স বিন্তিংস—এ। সরকার বাঘ পোষার জন্য অনেক টাকা খরচ করছেন, সেই আদুরে বাঘ যদি কোনো মানুষ মারে, তার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে সরকারকে। তা ছাড়া, যে—জঙ্গলে কাঠ কাটার জন্য সরকার পারমিট দিয়েছেন, সেখানেও যদি বাঘ চলে আসে, তা হলে সেই দায়িত্ব সরকারের কাঁধেই বর্তায়।

বাংলায় দরখান্তের বয়ান লিখে ওদের পড়ে শোনালেন সুলেখা।

অন্যরা সঙ্গে সঙ্গে সায় দিলেও মাধব জিজ্ঞেস করলো, ক্ষতিপূরণ কে পাবে? আমরা কিছু পামু না? আমাগো কি ক্ষতি কম ইইছে।

স্লেখা বললো, আপনাদের কি নিজেদের কারুর নামে পারমিট আছে? নেই? আপনারা ভারা–খাটা লোক, আপনাদের কিছু দেবে না। মনোরঞ্জনের জন্যই কভটা কি পাওয়া যাবে কে জানে। ভবু চেষ্টা তো করতে হবে।

মাধ্ব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো, সব দিক থেকেই হেরে যাওয়ার ব্যাপার। কেন যে ছেলে–ছোকরাদের কথায় সে নেচে উঠেছিল!

সই দিয়েই মাধব উঠে পড়লো। তার তো বসে থাকলে চলবে না, তাকে দিনের খোরাকি জোগাড় করতে হবে।

সাধুচরণের সই না পেলে চলবে না। সে কোথায় লুকিয়ে আছে বিদ্যুৎ জানে। সে গিয়ে ডাকতেই সূড় সূড় করে চলে এলো সাধুচরণ।

সে এসেই চিপ করে প্রণাম করলো সুলেখার পায়ে।

সূলেখা একটুক্ষণ বিশ্বিভভাবে তাকিয়ে রইলেন সাধ্চরণের মুখের দিকে। তিনি জানেন, তাঁর স্বামী এই লোকটিকে বিশেষ পছল করেন। সাধ্চরণকে জমি চাষের জন্য ঋণ দিতে চেয়েছেন পরিমল, এমনকি একটা চাকরি পাইয়ে দেবারও আখাস দিয়েছেন, তবু এই লোকটি তাঁদের বাড়িতে যেতে চায় না কেন? দশবরে খবর পাঠালে একবার আসে।

সাধুচরণ অনুতপ্ত কর্ন্তে বললে, মাস্টারমশাইকে বলবেন, আমি কালই ওঁর সঙ্গে দেখা করতে যাবো।

সুলেখা জিজ্ঞেস করলেন, মনোরঞ্জনের বাবার নিজম জমি কতথানি?

- —তিন বিঘে না চার বিঘে রে নিরাপদ?
- —ভিন বিষেটাক হবে!

সুলেখা মনে মনে হিসেব কষে নিলেন। তিন বিঘে এক-ফসলী জমি চাষ করে চারজনের নারী-প্রুবের একটা সংসার সারা বছর চালানো যায় না। মনোরজন ছিল জায়ান চেহারার যুবক, সে বছরে কয়েকমাস জন-মজুরী খেটে কিংবা মাছের সীজনে বাগদা-পোনা ধরে আরও কিছু টাকা রোজগার করতো। মনোরজনের বাবা বিষ্টুচরণ যথেষ্ট বৃদ্ধ, তার পক্ষে একা নিজের জমি চষে ওঠাই শক্ত। পরিবারের আর তিনজনই স্ত্রীলোক। এছাড়া বিষ্টুচরণকে শিগগিরই মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। জমি বিক্রি না হলে মেয়ের বিয়ে হয় না।

সুলেখার বৃকের ভেতরটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। জ্বর বাড়লে এরকম হয়। অনেকখানি পথ হেঁটে ফিরতে হবে।

মনোরঞ্জনের বাড়িতে আবার তাকে যেতে হলো একবার। জালাদা একটি দরখাস্তে বাসনার সই লাগবে। বাঘের মুখে নিহত ব্যক্তির পত্নী হিসেবে সে সরকারের কাছে সাহায্যের জাবেদন করছে।

কাজ সেরে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বাসনার দিকে চেয়ে নরম কঠে বললেন, ত্মি আমার সঙ্গে যাবে, না এখানেই থাকতে পারবে?

এই একটি মাত্র সহানুভূতির কথায় বাসনার শোক—সাগর আবার উন্তাল হয়ে উঠলো। সে সূলেখাকে জড়িয়ে ধরে আকুল ভাবে কাঁদতে কাঁদতে বললো, ও দিদিমণি, আমায় এ যমপুরীতে ফেলে যাবেন না। ও দিদি মণি!

—তা হলে তুমি চলো আমার সঞ্চে।

কিন্তু মনোরঞ্জণের শ্রাদ্ধ–শান্তি হবার আগেই তার বিধবা বৌ এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে, তাও কি হয়, সবই হয়? অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

ডিলি যখন বাসনাকে সহ্য করতে পারছেই না, তখন কয়েকটা দিন অন্তত দুজনের দূরে দূরে থাকাই তালো। বিষ্টুচরণ ও প্রতিবেশী দ্রীলোকদের এই কথা বোঝালেন সুলেখা। সে জয়মণিপুরের মহিলা সমিতিতে দু—একদিন থকুক, দরকার হয় সেখান থেকে তাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হবে। শ্রাদ্ধের দিন না হয় এখানে সাসবে আবার।

দৃথানা করে শাড়ণী রাউজ-সায়া প্টলিতে বেঁধে নিয়ে বাসনা চললো স্লেখার সঙ্গে। একদল লোক অকারণেই আসতে লাগলো পিছু পিছু। এত হৈ-হল্লায় বিরক্ত বোধ করছেন স্লেখা, কিন্তু তিনি জানেন, কিছু বলে লাভ হবে না। হাতে কারুর কোনো কাজ নেই বলেই এরকম একটা উত্তেজক ঘটনা ওরা এত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যেতে দিতে চায় না। মাথার ওপর গন গন করছে রোদ। যদি দৃ'একদিন আগে বৃষ্টি নামতো, তা হলে আর এত লোক হতো না, অনেকেই ব্যস্ত থাকতো মাঠের কাজে।

ঠিক সময় বৃষ্টি নামলে মনোরঞ্জন আর তার বন্ধুরা হয়তো যেতই না জঙ্গলে। অকালে বেঘোরে প্রাণটা দিতে হতো না তাকে। প্রকৃতির সামান্য অন্যমনস্কতার ওপরেও অনেকখানি নির্ভর করে মানুষের নিয়তি।

খেয়াঘাটেও এত ভিড় জমলো যে নৌকোয় ওঠাই মৃশকিল। সবাই বাসনাকে দেখতে চায়। যে—মান্ষটাকৈ কয়েকদিন আগে বাঘে খেয়েছে, তার যুবতী বিধবা শ্রী ও তো কম দর্শণীয় নয়!

ছায়া ঢলে–পড়া শেষ বেলায় বাড়ি ফিরে স্লেখা দেখলেন, স্কুরের ঘোরে পরিমল অজ্ঞান হয়ে আছেন। তার কপালে জলপট্টি লাগিয়ে পাশে বসে হাওয়া করছে ইলা।



## দ্বিতীয় অভিযান

এখনো কিছু কাজ বাকি আছে মাধবের, দলপতি হিসাবে তারই দায়িত্ব। আবার ফিরে যেতে হবে জঙ্গলে। মনোরপ্তণের লাশের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় কিনা তার জন্য খৌজ করতেই হবে প্রাণপণে। লাশের চিহ্ন যদি পাওয়া যায় তো তালোই, না পেলেও একটা ডাঙা পুঁতে তাতে উড়িয়ে দিতে হবে মনোরপ্তণের নামে পতাকা। যদি কারুকে বাঘে নেয়, তারপর তার সঙ্গীরা যদি এই শেষ কর্তব্যটুকু পালন না করে, তবে তারা নরকে যায়।

দ্বিতীয়বার যাত্রার জন্য মহাদেব মিন্ত্রি নৌকো ভাড়া নেবে না। গ্রামের প্রত্যেক পরিবার থেকে কয়েক মুঠো করে চাল দেবে এই অনুসন্ধান দলটির খোরাকির জন্য। দৃর্গাপূজা ফাণ্ড থেকে কিছু নগদ টাকাও পাওয়া যাবে পথ খরচা হিসেবে। নাজনেখালির পাশেই একটি মাছের ভেড়ি আছে। ভেড়িটির মালিক ছিল আগে বসিরহাটের এক ব্যবসায়ী। পরিমল মাস্টারের পরামর্শে এবং নানান কৌশলে সেই ব্যবসায়ীটির ইজারা নষ্ট করিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন ভেড়িটির মালিক গ্রামের সবাই, এ মাছ বিক্রির টাকায় হয়েছে দুর্গা পূজোর ফাণ্ড। তা ছাড়া বছরে একদিন ঐ ভেড়ি থেকে যার যত খুশী মাছ ধরে বিক্রি করতে পারে।

আজকাল নাটক-নতেলে, সিনেমা-থিয়েটারে ফরেস্ট অফিসে বড় বাবু কিংবা থানার দারোগাকে ঘৃষখোর, বদমাস, অত্যাচারী এমনকি রক্তপায়ী দানব হিসেবে দেখানোই নিয়ম। কিন্তু এমনও হতে পারে যে এখানকার ফরেস্ট অফিসের রেঞ্জার বাবুটি অতি নিরীহ সাদাসিধে, ভালো মানুষণ জয়নন্দন ঘোষাল মানুষটি সত্যিই তাই। দারোগার কথায় আমরা পরে আসছি।

জয়নন্দন ঘোষালের দোহারা চেহারা, মধ্যবয়স্ক, মাথায় কাচা পাকা চূল, চোঝের মণি দৃটি বেড়ালের মতন। এই ধরনের মানুষ সচরাচর খুব ধূর্ত হয়ে থাকে। কিন্তু ইনি বরং একটু বেশী সরল, আড়ালে জন্যরা যাকে বোকা বলে। কন্ঠস্বর নরম ও শান্ত। জয়নন্দন ঘোষালের এক মামা তাঁকে এই বন বিভাগের চাকরিতে ঢুকিয়ে দিলেন। এই রকম মানুষের পঙ্গে যে কোনো চাকরিই সমান। বিয়ে করেছিলেন যথা সময়ে। উত্তর বাংলায় যখন পোস্টেড ছিলেন, তখন তার স্ত্রী এক চা বাগানের ম্যানেজারের সঙ্গে নষ্ট হয়। অতি দুর্ধর্ব ছিল সেই চা বাগানের ম্যানেজারটি, গুলি করে মানুষ খুন করে ফেলা তার পক্ষে কিছুই নয়। বউ গৃহত্যাগ করার পর জয়নন্দন সম্পূর্ণ নারীবিমুখ হয়ে ধর্মের

দিকে ঝুঁকেছেন। দুবেলা পুজো আচা করেন। সেই জন্য এই নদী—জঙ্গলের মধ্যে নির্জন বাস তার ভালোই লাগে। ট্যকা পয়সার দিকে তার লোভ নেই, তাঁর নিচের কর্মচারীরা ঘুষ ঘাস নেয় নিস্কাই, সেদিকে তিনি নজর দেন না, কারণ দিলেও কোন লাভ হয় না। সরকারী অফিসে সহকর্মীদের কে কবে দমন করতে পেরেছে।

জয়নন্দন ঘোষাল খবর পাঠালেন যে তিনি নিজেই সার্চ পার্টি নিয়ে যাবেন তিন নম্বর ব্লকে। মাধব মাঝির দল তার সঙ্গেই চলুক। সজনেখালির ফরেস্ট অফিস বড় অফিস, তাদের লঞ্চ আছে, কিন্তু জয়নন্দন ঘোষালের অধীনে কোনো লঞ্চ নেই। তাঁকে যেতে হবে নৌকোয়।

পাশাপাশি দুটো নৌকো চললো।

মাধবের শরীরের একটা অস্থির ভাব। জয়নন্দন ঘোষালের চোখে চোখ রেখে সে কথা বলতে পারে না। মুখটা ঘুরিয়ে নেয়। জন্তরে তার একটা চিন্তা পোকার মতন কুরে কুরে খাচ্ছে। তিন নম্বর ব্লকে ভো হাজার খোঁজাখুজি করে মনোরজ্গনের লাশ পাওয়া যাবে না। ঐ খানে উড়িয়ে দিতে হবে মনোরজ্গনের নামে পতাকা? সে নিজে গুণিন হয়ে এমন ফেরেববাজি করবে? ফরেস্টবাবু সঙ্গে যেতে চেয়েই তো যত গোলমাল বাধালেন। নইলে সে ঠিক করেছিল, আর কেউ না যাক, সে নিজেই জন্তত আর একবার সাত নম্বরে গিয়ে মনোরজ্গনের লাশের খোঁজ করবে। চুপি চুপি সেখানে উড়িয়ে দিয়ে আসবে আর একটা পতাকা। কিন্তু ফরেস্টবাবুর নৌকো সঙ্গে থাকলে সে যায় কী করে?

একবার চুপি চুপি সে জিজেস করেছিল, ও সাধু, ফরেস্টের বড় বাব্রে খুইলে কবি নাকি সব সইত্যি কথা? এ বাবু লোক ভালো—

সাধ্চরণ উত্তর দিয়েছিল, তোমার মাথা খরাপ হইয়েছে, মাধবদা? তা হলে একেবারে সর্বনাশ হয়ে যাবে না? আমরাও বিপদে পড়বো, আর মনোরঞ্জনের বাপ কোনো ক্ষতি—পূরণ পাবে?

- ——যা হবার তা তো হইয়েই গিয়েছে... এখন যদি সব ব্ঝায়ে বলি— ইনি লোক ভালো, নিশ্য সব বোঝবেন।
- চূপ করো, একদম চেপে যাও, মাধবদা!। যতই ভালো লোক হোন, তোমার কথায় কি ইনি মিথ্যে রিপোর্ট লিখবেন? সাত নম্বরে লাশ পাওয়া গেলে ইনি লিখবেন তিন নম্বরে? খবর্দার একেবারে মৃখ খুলো না। দ্যাখো নি, স্যাহেবের জন্য পেয়াদারা জামাদের দিকে কেমন টেরিয়ে টেরিয়ে তাকায়।

এ কথা ঠিক, জয়নন্দন যোষালের নিচের লোকেরা কেউই মাধবদের কথা বিশাস করেনি। তিন নম্বর রকে বাঘ, মামদোবাজি? তারা সব জানে। যোষালবাবু যদি সঙ্গে না আসতেন, তা হলে তারা এই লোকগুলোকে একেবারে চুষে নিগুড়ে নিতো! ঘোষালবাবু বোকা সোকা লোক বলেই রিপোর্ট নিতে চলেছেন তিন নম্বরে সত্যি বাঘ এসেছে কিনা। যদি বাঘের সন্ধান পাওয়া যায়, ও জায়গাটাকে নোটিফায়েড এরিয়া বলে ঘোষণা করতে হবে, কাঠ কাটার নৌকো আর ওদিকে যেতে পারবে না। গভর্নমেন্টকেও খবরটা জানাতে হবে।

জয়নন্দন ঘোষালকে খাতির করবার জন্য সাধ্চরণ দুপুরবেলা বললো, সার, আমরা পার্শে মাছের তরকারি রেধৈছি, একটু চেখে দ্যাথবেন নাকি আমাদের রান্না?

জয়নন্দন পাশের নৌকো থেকে বললেন, আমি তো বাবা মাছ়∽মাংস খাই না। আমি নিরামিষ খাই।

ফরেস্ট অফিসার নিরামিষ খান শুনে সাধুচরণরা সকলে থ হয়ে যায়। শোনা যায়, আগের বড়বাবুর মাংসের লাভ এত বেশি ছিল যে তিনি নিজে হরিণ মারতেন। এত বড় বে–আইনী কাজটা অন্য যে কেউ করলে শাস্তি দেবার ভারও ছিল তাঁরই হাতে।

জয়নন্দন জিল্ডেস করলেন, আর কী রেঁধেছো, তোমরা?

আর বিশেষ কিছু বলার মতন নয়। ভাত, ডাল, আলু সেদ্ধ মাখা আর পার্শে মাছের ঝোল। আসবার পথে কয়েক খেপ জাল ফেলে কিছু এই ছোট পার্শে পাওয়া গেছে।

—আৰু সেদ্ধ কি পোঁয়াজ–লঙ্কা দিয়ে মেখেছো? তবে তাই দাও এক দলা, দেখি কেমন মেখেছো!

ও নৌকো থেকে বন্দুকধারী ফরেস্ট গার্ড এদের দিকে কটমটিয়ে তাকায়। বড় বাবু মাছ খান না কিন্তু তারা তো খায়? তাদের একবার অনুরোধ করা হলো না পর্যন্ত।

ভাটার সময় দুটো নৌকো পাড়ের কাছে থেমে থাকে পাশাপাশি। কয়েকটা শামুক-খোল পাখি উড়ে গেল খুব কাছ দিয়ে। গুলতিটা সঙ্গে আনলেও বার করতে সাহস পেল না নিরাপদ। নিরামিষভোজী বড়বাব্র সামনে পাখি-শিকারও নিক্রই দোষের হবে।

সময় কাটাতে হবে তো, তাই নিরাপদ একটা গান ধরলো আপন মনে।

জগো সৃন্দরী
তুমি কার কথায় করেছো মন—ভারী।
অগো সৃন্দরী
থেখানে সেখানে থাকি অনুগত তোমারই
জগো সৃন্দরী....

হঠাৎ মাঝপথে গান থামিয়ে অপ্রস্তুতের মতন চুপ করে গেল নিরাপদ। তার সঙ্গীরা তার দিকে বিক্ষোরিত চোখে নিঃশব্দে চেয়ে আছে। ইস সে এমন ভুল করলো?

এই গানটা মনোরঞ্জন গোয়েছিল যাবার দিনে। বোধহয় নদীর বুকে ঠিক এই রকমই জায়গায়। মাঝ নদীতে খোলা হাওয়ায় গলা ফাটিয়ে গান গাওয়ার স্বভাব ছিল মনোরঞ্জনের।

গানটা এত ভালো লেগেছিল যে ওরা সবাই বার বার গাইতে বলেছিল মনোরঞ্জনকে। শুনে শুনে নিরাপদর মুখন্ত হয়ে গেছে, তবু এটা মনোরঞ্জনের গান, এ গান এখন আর অন্য কেউ গাইতে পারে না। নিরাপদ নিভান্ত অন্যমনস্ক ছিল বলেই—

পাশের নৌকো থেকে জয়নন্দন বললেন, থামলে কেন, গাও না!

বেশ তো গলাটি তোমার! ঠাকুর দেবতার গান জানো না?

নিরাপদকে আবার গাইতে হলো। এবার তার গলার আওয়ান্ধ বদলে গেছে, বিষগ্ন আর গন্ধীর।

হরি হরায়ে নমো কৃষ্ণ যাদবায়ে নমো
যাদবায়ে মাধবায়ে কেশবায়ে নমো
এক বার বল রে....
গোপাল গোবিন্দ নাম একবার বললে....

বাঃ বেশ ? আর একটা ? একবার গলা খাঁকারি দিয়ে নিল নিরাপদ। দেশ জননী গো তোমার চরণে এনেছি রক্ত ডালি...

'বঙ্গাধিপ পরাজয়' নামে যাত্রার গান, সবটা নিরাপদর মনে নেই। তাছাড়া এমন করুণ রসের গান যে গাইতে গাইতে গলা ধরে এলো তার। শুধু নিরাপদ নয়, এখন এ নৌকোর সকলেরই খুব মনে পড়ছে মনোরঞ্জনের কথা। সকলেই বিড়ি টানছে ঘন ঘন, কেউ কারো মুখের দিকে চায় না।

তিন নম্বর ব্লক যখন মাত্র জার দু বাঁক দূরে, সেই সময় হঠাৎ বৃষ্টি নামলো ঝিরিঝিরি করে।

তক্ষণি নেচে উঠতে ইচ্ছে করলো মাধব আর তার সঙ্গীদের। বৃষ্টি মানেই জানন। বৃষ্টি মানে চাধের শুরু। বৃষ্টি মানে নতুন ভাবে বাঁচবার আশা। জবশ্য, এই বৃষ্টিকে ঠিক বিশ্বাস করা যায় না, এদিকটা সমূদ্রের জনেক কাছে, এদিকে ঘন ঘন বৃষ্টি হয়। এখানে বৃষ্টি হলেই যে তাদের গ্রামেও বৃষ্টি হবে তার কোনো মানে নেই। তবু তো বৃষ্টি। জাঃ কতদিন বৃষ্টি ভেজা হয়নি।

এই বৃষ্টিতে আরও বেশী খুশীর কারণ আছে। এরপর জার তিন নম্বর ব্লকে বাঘের পায়ের ছাপের প্রমাণ দেখাবার কোনো দরকার হবে না। বৃষ্টিতে সব ধুয়ে গেছে না? এখন মাধবদের মুখের কথাই যথেষ্ট।

সামনের ট্যাকেই তিন নম্বর ব্লক। এখানে একেবারে ঝড় মেশানো। তুমূল বৃষ্টি। জয়নন্দন ঘোষালের ছাতা উড়ে যাবার মতন অবস্থা। ঝড়–বৃষ্টির সময় দূরে বনরাজি– নীলা বড় সুন্দর দেখায়। কিন্তু তা দেখবার মতন মন এখন কারুর নেই। ওরাও নৌকো ভেড়ালো, বৃষ্টিও থামলো অমনিই।

—এই দ্যাখেন বড়বাবু, এই যে মা বনবিবির থান। এখানে মনোরঞ্জন পূজা দিছিল। সে মানত কইর্য়া আইছিল তো!

জয়নন্দন ঘোষাল ভক্তি করে গড় করলেন, তাঁর দেখাদেখি অন্য সকলেও। সাধুচরণের মনে একটু অভিমান হলো মা বনবিবির প্রতি। মনোরঞ্জন তো সত্যিই পুজো দিয়েছিল, তবু মা তাকে রক্ষা করলেন না!

—তারপর এই যে, এই গাছে আমরা পেরথমে কোপ দিছি। অ্যাখোনো দাগটা রইছে। জয়নন্দন বললেন, ত্মি তো বাপু গুণিন। তুমি আগে মন্ত্ৰ পড়ে এই জঙ্গল আটক কৰে রাখো তো। কী জানি বাপু, কখন কী হয় বলা যায় না!

যে বনে বাঘ নেই জানা কথা, সেখানে মন্ত্র পড়ায় গুণিনের আর কী কৃতিত্ব। তবু
মন্ত্র পড়তে হয় মাধবকে। শেষের দিকে সে চাঁচাতে শুরু করলে অন্যরাও যোগ দেয়
সেই চিংকারে। বন্দুকধারী গার্ডটি বন্দুকটা বাগিয়ে ধরে। সে জানে, সৌদরবনের বাঘ
বড় টেটিয়া, লোকজনের গলার আওয়াজ শুনলে আরও কাছে আসে। এতো আর তরাই
জঙ্গলের বাঘ নয় যে একের বেণি দু'জন মানুষ দেখলেই লেজ গুটিয়ে পালাবে!

—তারপর কোন দিকে গিস্লে তোমরা?

মাধ্ব এবার সাধুচরণের দিকে তাকায়। ঠিক সাজিয়ে গুছিয়ে মিথ্যে বর্ণনাটি দেবার ভার তার ওপর।

সে শুরু করলো, এই যে বড়বাবু, এই বাইন গাছটার মাথায় কাঁকটা বইসেছিল।
নিরাপদ চেষ্টা করে মারতে পারলো না। তারপর আমরা সবাই লাইন করে....।

যে বনে বাষ নেই, সে বনে এরপর অনেক থৌজাখুজি করা হলো বাঘের চিহ্ন! যে বনে মনোরঞ্জন বাঘের মুখে পড়ে নি, সেই বনে খৌজা হলো তার লাশ। মনোরঞ্জন খালি গায়ে নেমেছিল জঙ্গলে, কিন্তু ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের একজন গার্ড একটা ঝোপের মধ্য থেকে আবিষ্কার করলো তার গেঞ্জি। তাতে আবার ছিটে ছিটে রক্ত মাখা। মাধবরা সবাই এক বাক্যে সাক্ষী দিল ঐ যে গেঞ্জি মনোরঞ্জনেরই। নিরাপদ ঐ ছেঁড়া গেঞ্জিটা লুকিয়ে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু লুঙ্গি আনতে পারেনি প্রাণে ধরে।

জয়নন্দন ঘোষাল তাতেই সন্তুষ্ট! কিন্তু বাঘ যে আবার তিন নম্বর ছেড়ে চলে গেছে, তাও তো নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। যদিও এত হাক ডাকেও বাঘের কোনো সাড়া নেই। সমুদ্রের মতন এতবড় চওড়া নদী, বাঘ তাও সাঁতরে যায়— আসে। কুমীর—কামটেরও ভয় নেই বাঘের। জানোয়ারের মতন জানোয়ার বটে।

ফেরার পথে দুটো নৌকো আলাদা হয়ে গেল।

মাধব বললো, আইলামই যখন, তখন দুই—এক বোঝা কাট কাইট্যা লইয়া যাই, কী কস তোরা?

নিরাপদ সাধুচরণরা একটু কিন্তু কিন্তু করে। মহাদেব মিস্তিরি বিনা পয়সায় এই নৌকো দিয়েছে আসা– যাওয়ার বীধা সময়ের কড়ারে। দেরি হলে সে ধরে ফেলবে।

মাধ্ব বললো, সবাই মিলে ঝপাঝপ হাত লাগালেই তো চাইর পাঁচ বোঝা কাঠ হয়। বোঝোস না তোরা, ফিরা গিয়া খামু কী?

- —কিন্তু কাঠ নিয়ে গেলেই তো ধরে ফেলবে।
- —সে চিন্তা নাই। যাওনের পথে ছুটো মোল্লাখালিতে নৌকো ভিড়ায়ে কাঠগুলো দাউদ শ্যাখের গুদামে ফেলাইয়া গ্যালেই হবে!

খীড়ি দিয়ে খানিকটা ঢুকে ওরা কাঠ কাটতে শুরু করে দেয়। বৃদ্ধি করে দৃখানা কুডুল এনেছে মাধব। বাইন–গরান–হেতাল যা সামনে পায় তাতেই ঝপাঝপ কোপ লাগায়। জ্বালানী কাঠ তো জ্বালানীই সই, যা পাওয়া যায়।

বাঘ নেই, তবু বাঘের তয়ে গা ছমছম করে নিরাপদর। সব সময় মনে পড়ছে মনোরঞ্জনের কথা। নিরাপদই প্রথম জঙ্গলে আসার প্রস্তাব তুলেছিল। মনোরঞ্জন ভূত হয়ে কাছাকাছি ঘুরছে না তো? কেন মরতে এসেছিলি মনোরঞ্জন, তোকে তো কেউ ডাকে নি?

পরদিন ওরা গাঁয়ে ফিরলো সক্ষৈ—সন্ধি। ছোট মোল্লাখালিতে কাঠ নামিয়ে দু— চারটে টাকা যা পেয়েছে, তা দিয়ে অনেক দিন পর ওরা ধুম মাতাল হলো। সাওতাল পাড়ায় দু টাকায় এক হাড়ি হাঁড়িয়া, তাই তিন চার হাড়ি টেনে ওরা গড়াগড়ি দিতে লাগলো নিশুতি অন্ধকারের মধ্যে হাটখোলায়।

নিরাপদ ডাক ছেড়ে কাঁদতে লাগলো, ওরে মনোরঞ্জন তৃই কোধায় গেলিং তৃই ছাড়া কে হীরো হবে আমাদের যাত্রায়ং ওরে, তোকে আমি একবার ক্যানিং—এর খানকি পাড়ায় নিয়ে গেসলাম, কত আনন্দ হলো সেবারঃ ওরে মনা, মনারে—।



## অরুণাংশুর মনোবেদনা

জ্বরের ঘোরে দ্–দিন প্রায় বেহুশ হয়ে রইলেন পরিমল মাস্টার। যেহেতু এদিকে গোসাবা ছাড়া আর কোথাও ডাক্তার নেই, তাই সুলেখা নিজেই হাফ–ডাক্তার। গ্রামের লোকদের টুকিটাকি অসুখে তিনি নিজেই ওষুধ দেন, হোমিওপ্যাথিক, অ্যালোপ্যাথিক দূরকমই।

পরিমলের এতখানি অস্থ হওয়ায় স্লেখার জ্বরটা যেন আপনা থেকেই বিনীত ভাবে সরে গেল। প্রথম রাতে স্বামীকে নিজেই ওষ্ধ দিলেন। পরদিন বেলাবেলি এলেন ডাক্তার। তার সন্দেহ, পরিমল মাস্টারের টাইফয়েড হয়েছে। অবশ্য রক্ত পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

অসুখ হয়েছে বলেই যে হট করে কলকাতায় নিয়ে যেতে হবে এমন মনে করেন না স্লেখা। তাঁর মাথা ঠাণ্ডা, তাঁর বাইরের চাঞ্চল্য কদাচিৎ দেখা যায়। এই যদি স্লেখার এরকম অসুখ হতো তা হলে পরিমল খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। ছেলেমেয়ের অসুখ হলে সেই ব্যস্ততা আরও চারগুণ হয়।

মাঝে মাঝে চোখ মেলে পরিমল আচ্ছন্নভাবে জিজ্জেস করেন, তারপর কী হলো নাজনেখালিতে? ছেলেটার নাম যেন কী? কোন বাড়ির ছেলে?

সুলেখা জানেন, এই সময় পুরো কাহিনীটি তার স্বামীকে জানানো বৃথা। জ্বরতপ্ত মাথায় কোনো চিন্তা দানা–বাঁধে না। তিনি সংক্ষেপে দু–চারটে কথা বলেন, তার মধ্যেই জাবার ঝিমুনি এসে যায় পরিমলের।

মধ্যরাত্রে হঠাৎ জেগে উঠে পরিমল একবার জিজ্জেস করলেন, অরুণাংশু এসেছে? সুলেখা বললেন, এই সব ঝঞ্মাটের মধ্যে অরুণাংশুবাবুর আসবার দরকার কী?

- —একটা লক্ষের শব্দ শুনতে পাচ্ছি যেন?
- —ভটা পুলিশের লঞ্চ। তুমি ঘুমোবার চেষ্টা করো তো।
- —না, দ্যাখো, হয়তো ঐ লঞ্চেই অরুণাংগু আসছে? ও সব পারে ।
- —এলে আর কি হবে! থাকবে! তবে তোমার বস্কু যদি এবার এসে এখানে মদ খায় এবং হল্লা করে, তা হলে স্পষ্ট দু' কথা শুনিয়ে দেবো।
  - —খাঁ ? কী বলছো?

অন্ধকারের মধ্যে স্বামীর মাথায় হাত রেখে সূলেখা নরম গলায় বললেন, আর একবার জলপট্টি লাগাবোং ঘুম ভেঙ্গে গেল কেন হঠাৎং ---একটু জল দাও, বড্ড তেষ্টা।

খানিকটা বাদে পরিমল আবার বলে উঠলেন, বৃঝলে না এটা ওদের নেশা....ওরা যাবেই।

- ---কাদের কথা বলছো?
- —এ যে ওরা। যতই তুমি নিরাপত্তা দাও, পেটে থাবার দাও, তবু বিপদের ঝুঁকি নেওয়া মানুষের ধর্ম, সেই জন্য ইচ্ছে করে ওরা বাঘের মুখে যায়….
  - —শুসুব কথা এখন তোমায় ভাবতে হবে না i
- —কেন ভাববো না? আমিও ওদের সঙ্গী, ব্ঝলে স্লেখা, মনে মনে আমিও ওদের সঙ্গে জঙ্গলে যাই।
  - —তৃমি এখন একটু মুমোও, প্লীজ।
- —যারা বাঘের পেটে যায়... তারা সবাই আমার খুব চেনা..... আমার ছোট– ভাইয়ের মতন....

ঘূমের ওধুধ দেওয়া ঠিক হবে কিনা বুঝতে না পেরে সূলেখা নিঃশব্দে হাত বুলিয়ে যেতে লাগলেন পরিমলের পাতলা হয়ে আসা চুলের মধ্যে। আপন মনে কিছুক্ষণ কথা বলে থেমে গেলেন পরিমল।

পরদিনও জুর রইলো এক শো পাঁচ।

প্রলাপ বকার মতন মাঝে মাঝে কথা বলে যেতে লাগলেন স্ত্রীর সঙ্গে, দূ—একবার শোনা গেল অরুণাংশুর নাম। কিন্তু অরুণাংশু আসেও নি। আর কোন খবরও দেয়নি।

দ্বিতীয় দিনে ডাক্তার জানালেন যে পরিমলের রক্তে টাইফয়েডের জীবাণু পাওয়া যায় নি, জ্বর রেমিশানের জন্য তিনি পাল্টে দিলেন ওষুধের নাম। সে ওষুধ অবশ্য গোসাবায় এখন পাওয়া যাচ্ছে না। বনমাতা লক্ষের সারেং–কে অনুরোধ করা হলো, ক্যানিং থেকে প্রথম ফেরার লক্ষের সারেং–এর হাতে যেন ঐ ওষুধ পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

বাসনাকে মহিলা সমিতির হোস্টেলে এনে রেখেছেন সুলেখা। এই দুদিন তার প্রতি তিনি বিশেষ কোন মনোযোগ দিতে পারেন নি। ওখানে অন্য মেয়েরা আছে, তারা দেখবে। তাছাড়া এখন এ মেয়েটির কানারই সময়, একা নিজের ঘরে শুয়ে কীদুক।

তৃতীয় দিনে শুরু হলো অন্য রকম উৎপাত।

মামুদপুর থেকে বাসনার বাবা এবং কাকা এসে হাজির। প্রথমে তারা গিয়েছিল নাজনেখালিতে, সেখানে মেয়ের শাশুড়ির কাছ থেকে গালমন্দ থেয়ে অপমানিত হয়ে তারা দাপাদাপি করতে লাগলো জয়মণিপুরে এসে।

মহিলা সমিতির সামনে দাঁড়িয়ে তারা গালাগালির ভাণ্ডার উজাড় করে দিল। বাসনার বাবার চেয়ে তার কাকারই গলার জাের বেশী। কাকার নাম নিতাইচাঁদ, মুখে মোল্লাদের মতন দাড়ি, লুঙ্গির ওপর নীল ছিটের জামা পরেছে, বা হাতে একটা রূপাের তাগা বাঁধা। তার তুলনায় ধৃতি ও গেজি পরা বাসনার বাবা গ্রীনাথ জনেকটা নিরীহ। নিতাইচাঁদ আর গ্রীনাথ কিন্তু পৃথক অর, কিন্তু এই শােকের সময় তারা এক হয়ে গেছে।

ভাদের গালাগালির মূল বক্তব্য, ভাদের মেয়েকে শ্বন্তর বাড়ি থেকে ঠেলে এখানে পঠানো হয়েছে? ভাদের মেয়ে কি অনাথ? এখনো মামুদপুরে নিতাইটাদ সাধুকে সবাই এক ডাকে চেনে। কী কৃক্ষণেই না তারা এক হারামজাদার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল মেয়ের।

সেই গালাগাল শোনবার জন্য এখানেও একটা ভিড় জমেছে। শোকের ব্যাপার বলেই অন্য স্বাই চুপ করে আছে, নইলে তারাও নানা রকম মন্তব্য করতে ছাড়তো না। শোকে দৃঃখে মানুষের মাথা খারাপ হয়ে যায়। তখন কত কী বলে, সে সব কথা ধরতে নেই।

শুধু বদন দাস একবার বললো, ও দাদারা, একটু আন্তে কথা বলুন! মাস্টার মশাইয়ের খুব অসুখ।

মে কথা ওরা কানেই তুললো না।

ঐ চ্যাচামেটি অসহ্য লাগছে সুলেখার। স্বামীর শোওয়ার ঘরটার জানলা–দরজা সব বন্ধ করে রেখেছেন যাতে তাঁর কানে কিছু না যায়। তবু পরিমলমান্টার একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন ও কিসের গোলমাল? আজ এখানে গ্রাম সভা বৃঝি?

শেষ পর্যন্ত আর থাকতে পারলেন না সুলেখা। তিনি ওদের সামনে এসে বললেন, আপনারা এখানে এত চ্যাঁচামেচি করছেন কেন? আপনাদের মেয়েকে কি জোর করে এনেছি? আপনাদের ইচ্ছে হলে তাকে নিয়ে চলে যান।

এবার নিতাইটাদ আরও জোরে বললো, কোন সাহসে ওরা বলে যে আমাদের মেয়ে অলক্ষী ওতাতারখাগী ওছোটলোকের বাড়ি তো, জানে না আমরা কত বড় বংশ, আমাদের মেয়ে কোন দিন মুখ তুলে কারোর সঙ্গে কথাটি বলে না......

সুলেখা ক্লান্ত ভাবে একটা দীর্ঘণাস ফেললেন। এসব কথা তাঁর কাছে বলার কী মানে হয়। মনের মধ্যে দুন্ডিন্তা না থাকলে তিনি ওদের ধীরে সুস্থে বুঝোবার চেষ্টা করতেন। এখন ভালো লাগছে না। তিনি ধমক দিয়ে বললেন, চাঁচামেচি করতে বারণ করলুম না। আপনাদের মেয়েকে নিয়ে থেতে চান কিনা বলুন।

নিতাইচীদ বললো, চোখ রাঙ্গাচ্ছেন কাকে? আমরা আপনার খাই না পরি? না আপনাদের কো—অপের ধার ধারি? আমাদের মামুদপুরেও কো—অপ আছে। এখানে প্রোজেন্টের টাকা কী ভাবে খরচা হয়, তা সবাই জানে..।

পরিমল মাস্টার থাকলে তিনি ওদের দুজনের কাঁধে হাত দিয়ে দুরে নিয়ে থেতেন, রঙ্গ রসিকতা করতেন, গাছতলায় বসে ওদের কাছ থেকে বিড়ি চেয়ে নিয়ে টানতেন। খানিক পরেই ওরা প্রতি কখায় ঘাড় হেলিয়ে বলতো, হাা মাস্টারমশাই, হাা মাস্টারমশাই।

সুলেখা চলে গেলেন মহিলা সমিতির হোস্টেলের ভেতরে। হোস্টেল মানে তিন খানা চাঁচা বেড়া দেওয়া ঘর, মেয়েরা চোখ গোল গোল করে শুনছে, তাদের মধ্যে গুম হয়ে বসে পাছে বাসনা।

স্লেখা বাসনার সামনে দাঁড়িয়ে জিজেস করলেন, তুমি চলে যেতে চাও, না ধাকতে চাও?

বাসনা ভাঁা ভাঁা করে আবার কাঁদতে শুরু করলো।

সুলেখা কড়া গণায় বললেন, এখন কান্না থামও। কীদা কাটা করার অনেক সময় পাবে পরে। এখন থেকে তোমার ভালো মন্দ নিজেকেই বুঝতে হবে।

বাসনা তবু কোন কথা বলে না। ফৌপায় ওধু।

—আমার মনে হয়, এখন তোমার বাপের বাড়ি চলে যাওয়াই ভালো। এই ননী, বিমলা, ওর জিনিসগুলো গুছিয়ে দে।

দৃপুর প্রায় একটা। নারী সমিতির মেয়েরা বাসনাকে না থাইয়ে এ সময় যেতে দেবে না। শ্রীনাথ আর নিতাইটাদ একটু দূরে একটা খিরিশ গাছের তলায় বসে গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর করতে লাগলো। খাওয়া জুটলো না ওদের। এ গ্রামে তো হোটেল নেই। আর ওরকম ঝগডুটে দুজন লোককে কোন্ গৃহস্থ নিজের বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে খাওয়াবে?

নদীর বুকে প্রথমে জেগে উঠলো ঘ্যাস ঘ্যাস শব্দ, তারপর তাঁা তাঁা করে হর্ন। আড়াইটের লঞ্চ। বাসনাকে সামনে রেখে শ্রীনাথ আর নিতাইটাদ এগিয়ে গেল লঞ্চ ঘাটার দিকে।

পরিমল মাস্টার এসব কিছুই জানলেন না।

সেই মেঘমালা লগ্ধ থেকেই নামলেন বিখ্যাত লেখক অরুণাংশু সেনগুগু। তিনি সদ্য বিধবা বাসনাকে লক্ষ্য করলেন না। এখানে আট-দশজন যাত্রী ওঠে নামে, কে কার দিকে তাকায়। তা ছাড়া এই জয়মণিপুর থেকে ওঠে যি-দুধের ছাম। হৈ হৈ, ব্যস্ততা, হড়োহড়ি। বরং অরুণাংশুর দিকেই অনেকে আড়চোখে তাকালো। তিনি যে বিখ্যাত তা অবশ্য কেউ জানে না, কিন্তু তাঁর মুখের দিকে এক পলক তাকালেই বোঝা যায় তিনি এখানকার মানুষ নন, শহরের গন্ধ মাখা প্রাণী।

গাঢ় নীল রঙের টাউজার্স, ফুল ফুল ছাপা খাদির হাওয়াই শার্ট, মাথার চুল কাঁচা পাকা, দু চোখের কোণে অনিদ্রার কালি, মুখে অসংযম ও অত্যাচারের ছাপ। লেখক হিসাবে অরুণাংশু রবি ঠাকুরের বংশধর নন। ইতিমধ্যেই কোনো কোনো ব্যাপারে মাইকেলকে ছাড়িয়ে গেছেন।

অরুণাংশু সাধারণত একা বাইরে যান না, সঙ্গে দু—একজন বঝু—বাঝাব থাকে, যে কোনো জায়গায় যাত্রাপথেই তিনি মদ্যপান করতে শুরু করেন, অন্ন অন্ন নেশাছর অবস্থায় তিনি জোরে জোরে হাসেন, হকুম করা সুরে কথা বলেন, সব জায়গায় তার উপস্থিতি সম্পর্কে সজাগ করে দেন সকলকে। যাদের আত্মবিশ্বাসের জভাব থাকে, তারাই সর্বক্ষণ সরবে নিজেকে জাহির করার চেষ্টা করে। অধিকাংশ শিল্পী—লেখকই ভোগেন এই রোগে।

আজ কিন্তু অরুণাংশুর একেবারে অন্যরক্ম রূপ। তিনি এসেছেন একা, যত দূর
সম্ভব দেখে মনে হয় নেশা করেন নি, মুখে গাঢ় বিমর্যতা মাখানো। বাঁ হাতের
আঙুলের ফাঁকে সিগারেট ঝুলছে। আগে একবার এখানে এলেও তিনি দিক ভূলে
গেছেন, লক্ষ্ণ থেকে নেমে তিনি এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন। জায়ারের সময়,
তাই পায়ে কাদা লাগে নি।

বদন দাসকেই তিনি জিজেস করলেন, হেডমাস্টারমশাইয়ের বাড়িটা কোথায়?

বদন দাস বললো, আসেন আমার সঙ্গে।

এই লক্ষে যারা কলকাতা থেকে আসে, তারা খেয়েই আসে সাধারণত। খবর না দিয়ে এলে আড়াইটে—তিনটের সময় কে ভাত রারা করে দেবে? অধিকাংশ গ্রামের মানুষই কেলা এগারোটার মধ্যে ভাত—টাত খাওয়া সেরে ফেলে। অরুণাংশু খেয়ে আসেন নি, কিন্তু সুলেখার সঙ্গে দেখা হবার পর তিনি তা বললেন না। বন্ধুর অসুখ শুনে তিনি গিয়ে বসলেন তার খাটের পাশে।

ওযুধ ও জুরের ঘোরে পরিমল মাস্টার অজ্ঞানের মতন ঘুমোচ্ছেন।

এই যদি অন্য সময় হতো, অরুণাংশুর মাথায় টলটলে নেশা থাকতো, তাহলে তিনি এই রকম কোনো ঘুমন্ত বন্ধুর হাত ধরে হাঁচকা টান মেরে বলতেন, এই শালা, ওঠ। জ্বর—ফর আবার কী রে, লোকের এত জ্বর হয় কেন, আমার তো কোনো দিন হয় না।

আজ অরুণাংশু তাঁর বন্ধুর পাশে বসে আলতো করে একটা হাত রাখলেন কপালে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, সূলেখা, তোমাদের এখানে আমায় একটা চাকরি দিতে পারবেং আমি এখানেই থেকে যেতে চাই।

এমন কি রসিকতা মনে করে হাসলেনও না সুলেখা। সঙ্গে সঙ্গে দু—দিক মাথা নেড়ে জানিয়ে দিলেন, না। তারপর জিজেস করলেন, চা খাবেন তো?

—এখন না। আমিও একটু ঘুমোবো? কোথায় ঘুমোবো বলো তো?

ছেলে জার মেয়ের পড়ার ঘরটা এখন ফীকাই পড়ে জাছে। খাটও জাছে একটা, সেখানেই শোওয়ার ব্যবস্থা হলো জরুণাশুর। কিন্তু শুয়েও ঘুমোলেন না তিনি। চিৎ হয়ে শুয়ে সিগারেট টেনে যেতে লাগলেন একটার পর একটা। সেই বিমর্য ভাবটা মুখে লেগেই রইলো।

কদিন ধরে স্থূলে যাওয়া হচ্ছে না। স্বামী–স্ত্রী দুজনেই না গেলে বেশ অসবিধে হয়। তাই বিকেলের দিকে সুলেখা একবার স্থূলে ঘুরে আসতে গেলেন। কাছেই তো।

সক্তের পরও অরুণাংশুর ঝোলা থেকে মদের বোতল বেরুলো না। পরিমল জেগে ওঠার পর তাঁর খাটের ওপর গিয়ে বসে তিনি চা খেলেন।

পরিমল প্রথমেই জিজেস করলেন, কিসে এসেছিস, পুলিসের লক্ষে?

- <del>্</del>ৰা তো!
- <u>—রান্ডিরে পুলিসের লক্ষের শব্দ পেলাম।..</u>

সময়ের হিসেবটা গুলিয়ে গেছে পরিমলের। দুপুরের লম্বা ঘূমের পর জেগে উঠে যেমন অনেক সময় মনে হয় সকাল।

- —স্থার কে কে এসেছে?
- —কেউ না!
- মনোরঞ্জন বলে একটা ছেলের আসবার কথা ছিল না? নাজনেখালির মনোরঞ্জন। সে তোর সঙ্গে আসে নি?

স্পেখা বললেন তুমি কী বলছো? নাজনেখালির মনোরঞ্জনকে উনি চিনবেন কেন? আর সে এখানে আসবেই বা কী করে? তাকে তো বাঘ নিয়ে গেছে!

এই প্রথম উঠলো বাঘের কথা।

পরিমল মাস্টার ধড়মড় করে উঠে বসে বললেন, হাঁ, তারপর কী হলো বলো তো? ভূলেই গিয়েছিলাম। সেই যে তৃমি নাজনেখালি গেলে...বিষ্টুপদর ছেলে না মনোরঞ্জন? তাকে সত্যিই বাঘে নিয়ে গেছে?

স্লেখা বললেন, হাাঁ। তার বউয়ের বয়েস মাত্র উনিশ—কুড়ি। এই তো মোটে ক— মাস আগে বিয়ে হয়েছে।

এর পর সুলেখা অতি সংক্ষেপে বাসনা নামী মেয়েটির এই কয়েকদিনের জীবন--কাহিনী শোনালেন।

মাথা পরিষ্কার হয়ে গেছে পরিমল মাস্টারের। তিনি ঠিক বৃঝতে পারলেন ঘটনা পরম্পরা।

তিনি বললেন, মেয়েটা চলে গেল? তুমি তাকে যেতে দিলে?

- —বাঃ, তার বাবা কাকা নিতে এসেছে আমি তাকে আটকে রাখবো নাকি?
- —দ্যাখো না এবার কি রকম মজা হয়।

তিনি হেসে উঠলেন হো–হো করে। সুলেখা অবাক। এমন অসুস্থ লোকের মুখে তৃপ্তির হাসিং

- —তুমি হাসছো?
- —বললাম তো, দ্যাখোই না এবার কী মজা হবে।

অরুণাংশু আগাগোড়া চুপ। কোনো কিছুতেই তিনি উৎসাহ পাচ্ছেন না। সিগারেটের শেষ টুকরোটা ঘরের মেঝেতে ফেলাই তার চরিত্র–ধর্ম, আজ কিন্তু তিনি মনে করে করে প্রত্যেকবার জানলার বাইরে ফেলে আসছেন।

প্রসঙ্গ বদলে পরিমল বললেন, আমি এমন কাব্ হয়ে পড়লাম, তোকে নিয়ে কোথাও ঘোরাঘুরি করতে পারবো না।

অরুণাংশু বললেন, আমি এখানে কয়েকটা দিন চুপচাপ শুয়ে থাকবার জন্য এসেছি।

- —কিছু লেখবার জন্য?
- —না। শেখা–টেখার সঙ্গে আমার আর সম্পর্ক নেই।
- —মানে?
- আমি লেখা ছেড়ে দেবো। দেবো মানে কি, ছেড়ে দিয়েছি। কী হবে তার লিখে!
- চারদিকে তোর লেখার জয় জয়কার..কাগজ খুললেই তোর বইয়ের বিজ্ঞাপন।
- —দূর দূর, ও সব বাজে।
- —তুই দু–চারখানা বই আনিস নি আমাদের জন্য?
- <del>--- ना</del>ः ?

সুলেখা ভাবলেন, ও অকাল বৈরাগ্য? সেই জন্যই মুখখানা গুকনো গুকনো, উদাস উদাস ভাব? তা ভালোই হয়েছে, এই জন্য যদি কয়েকদিন অন্তত মদ খাওয়া বন্ধ থাকে..অন্তত এখানে তো ওসব কিছু চলবেই না! পরিমল বললেন, না রে, অরুণাংশু তোকে সীরিয়াসলি বলছি তুই এখানকার মানুষজনদের নিয়ে লেখ্ না! তোর কলমের জোর আছে, তুই কিছুদিন এখানে থেকে দ্যাখ সব কিছু.....

—না, না, না! **আমি বুঝে গে**ছি লিখে এই পৃথিবীর কোনো কিছু বদলানো যায় না। সাহিত্য–টাহিত্য সব বিলাসিতা।

পরদিন জ্বর ছেড়ে গেল পরিমলের। শরীর খুব দুর্বল, হাঁটতে গেলে মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে, তবু তিনি যেন অনুভব করলেন এবার সুস্থ হয়ে উঠবেন। এই জ্বর ঝেঁকে ঝেঁকে আসে। এবার কড়া ওযুধের তাড়া খেয়ে পালিয়েছে।

অরুণাংগু সত্যিই প্রায় সারা দিন শুয়েই কাটালেন। একটা বই পর্যন্ত পড়েন না।

পরিমল বললেন, তুই গ্রামের মধ্যে একলা–একলাই একটু ঘুরে আয় না। তোকে তো এখানে বিখ্যাত লোক বলে কেউ খাতির করবে না, নিজের চোখে এদের অবস্থা দেখবি।

- --- নাঃ, ভালো লাগছে না।
- —-গতবারে তো সজনেখালি যাওয়া হল না। এবার যাবি? ব্যবস্থা করে দিতে পারি। একজন কারুকে সঙ্গে দেবো, তোকে নিয়ে যাবে. ইচ্ছে করলে ওথানে একটা রাতও কাটিয়ে অসতে পারিস, বাঘের দেখা না পেলেও হরিণ দেখতে পাবি অনেক—
  - —নাঃ, ইচ্ছে করছে না!

গ্রামের মানুষ অরুণাংশুকে না চিনলেও স্কুলের মান্টারদের মধ্যে তাঁর তক্ত থাকবেই। শুধু জয়মণিপুরের তিনজন শিক্ষকই নয়, খবর পেয়ে গোসাবা থেকেও দুজন শিক্ষক এলেন অরুনাংশুর সঙ্গে দেখা করবার জন্য। লেখকের সামাজিক দায়িত্ব, সাহিত্যে অন্নীলতা, বাংলা সাহিত্যে এখন আর গ্রাম নিয়ে তেমন কিছু লেখা হচ্ছে না কেন। এই সব ভালো বিষয় নিয়ে বিখ্যাত লেখক অরুণাংশু সেনগুগুরে সঙ্গে মনোজ্ঞ আলোচনা করার বাসনা নিয়ে এসেছিলেন তাঁরা। কিন্তু অরুণাংশু তাদের জিজ্ঞেস করলেন, ধানের দর কত, চাষীর ছেলেরা লেখাপড়া শিখে কি করে, হস্টেলে কী রকম খাওয়া দেয়, হ্যামিন্টন সাহেব আসলে বুর্জোয়া জমিদার ছিল কি না..এই সব এলোমোলো প্রশ্ন। এবং একটু পরেই ঐ সব ভাল শিক্ষকদের নিজের ঘরে বসিয়ে রেখে 'একটু আসছি' বলে অরুনাংশু পরিমলের খাটে গিয়ে শুয়ে রইলেন। আর এলেনই না।

মাস্টারমশাইরা খানিকক্ষণ মুখ চাওয়া চাওয়ি করে বসে থেকে উঠে গেলেন এক সময়।

সৃষ্টিধর বেরার মিষ্টিপুকুরে খুব ভালো জিওল মাছ আছে, তার থেকে বেশ বড় বড় গোটা কতক মাগুর মাছ সে পাঠিয়ে দিল এ বাড়িতে। জ্বর থেকে উঠে মাস্টারমশাই আজ ঝোল-ভাত পথ্য করবেন সেই জন্য। সৃষ্টিধর ধানের কারবার করে, বেশ দু-পয়সা আছে, তার একজন দুর্বল প্রতিবেশীকে জোর করে জমি থেকে উৎখাত করবার চেষ্টা করছে। লোকটিকে পছন্দ করেন না পরিমল। গ্রামের জন্য লোকজনদের মধ্যে একটা জনমত সৃষ্টি করেও তিনি সৃষ্টিধরকে শায়েস্তা করতে পারেন নি। জনেকেই

আড়ালে গিয়ে সৃষ্টিধরের কাছে হাত পাতে। খৌজ করলে হয়তো দেখা যাবে গ্রামের বেশীর ভাগ লোকই সৃষ্টিধরের কাছে কোন না কোনো ভাবে ঋণী।

ও মাছ ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন পরিমল। কিন্তু ইলা আগেই কুটে ফেলেছে। সূলেখা বললেন, ঠিক আছে, সৃষ্টিধর বাবুকে দাম পাঠিয়ে দিলেই হবে।

তব্ মুখখানা গৌজ হয়ে রইলো পরিমলের। মাগুর মাছ তাঁর খুবই প্রিয়। এরকম স্বাস্থ্যবান মাগুর আশেপাশের দশ খানা হাট খুঁজলেও পাওয়া যাবে না। তব্ আজ এই মাছে কোনো স্বাদ পেলেন না পরিমল।

পাশাপাশি দুই বন্ধু থেতে বসেছেন। মাগুর মাছ বিষয়ে এত সব কথাবার্তার মধ্যে একটিও মন্তব্য করলেন না অরুণাংশু। একেবারে নিঃশন্দ। আহারে রুচি নেই, থেতে হয় তাই খাওয়া।

—তুই মুড়োটা খা। তুই তো মাছের মুড়ো ভালোবাসিস।

অরুণাংগু বললেন, না। আজ থাক। আমার হয়ে গেছে। অরুণাংগু থালায় আঁকিবুকি কাটছেন। অর্ধেক পাত পড়ে আছে। এমনিতে তিনি মাছ খেতে খুবই তালোবাসেন, অথচ আজ কোনো আগ্রহই নেই।

সূলেখা স্কুলে চলে যাওয়া মাত্র পরিমল বললেন, একটা সিগারেট দে। অরুণাংশু অন্যমনস্ক ভাবে নীল রগুরে ধৌয়ার নানা রকম প্যাটান পর্যবেক্ষণ করছেন।

তোর কি হয়েছে বলু তো? গুরুতর ব্যাপার মনে হচ্ছে।

- —অরুণাংশু বললেন, না, সেরকম কিছু না। এমনিই মনটা ভালো নেই।
- —ডিপ্রেশান ?
- —তার এরকম হয় না কখনো?
- —কোন রকম? খাবার দাবারে অরুচি?
- —না : এমনই জকারণ মন-খারাপ?

যারা ভাবের কারবার করে, তাদেরই মাঝে মাঝে মন খারাপ হয়। আমি এখানে সব সময় একেবারে রুঢ় বাস্তবের মধ্যে থাকি, মানুষের নিছক খাওয়া পরা জন্ম মৃত্যু খরা বন্যা জমি ধান খন খালকাটা এই সব—এই সব এলিমেন্টাল ব্যাপারের মধ্যে জড়িয়ে থাকলে কখনো কখনো রাগ হয় ক্ষোভ হয়, অস্থিরতা এমন কি হতাশাও আসতে পারে মাঝে মাঝে। কিন্তু যাকে মন খারাপ বলে তা হবার কোনো সুযোগ নেই।

পরিমল এমন গুরুত্ব দিয়ে বললেন কথাগুলো, কিন্তু অরুণাংশু শোনেন নি। শূন্য ভাবে চেয়ে আছেন, মন অন্য কোথাও।

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ।

—এই জায়গাটা অদ্ভূত ঠাণ্ডা। পাখি টাখির ডাক ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। ট্রাম বাসের আণ্ডয়াজ আর মানুষের চাঁচামেচি শুনতে হচ্ছে না, এ এক দারুণ শান্তি। পরিমল ভুরু কুঁচকে তাকালেন বন্ধুর দিকে। লেখার সময়টুকু ছাড়া যে মানুষ সব সময় হৈ চৈ, মানুষের সঙ্গ, ফুর্তি, আত্মন্তরিতায় সুড়সুড়ি লাগানো কথাবার্তা ছাড়া থাকতে পারে না, তার হঠাৎ এই নৈঃশব্য–প্রীতি?

জরুণাংশু বললেন, তোর এখানে আমি যদি বছরখানেক থেকে যাই? চমি চাষ করবো, খাল কাটার জন্য কোদাল ধরবো, নৌকো নিয়ে চলে যাবো জঙ্গলে—

—ব্যাপারটা আসলে কী? বউরের সঙ্গে ঝগড়া? সান্ত্নাকে নিয়ে আসবি বলেছিলি যে?

না, ব্যাপারটা মোটেই স্ত্রীঘটিত নয়। অরুণাংগু যে–রকম জীবন যাপন করেন, তাতে প্রায়ই যে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়াঝাটি হবে সে আর এমন কি অস্বাতাবিক ব্যাপার। সাস্ত্রনার সহ্য শক্তি খুবই। দু'তিনবার অবশ্য সেই সহ্য শক্তিরও সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ায় সাস্ত্রনা ডিভোর্সের প্রস্তাব দিয়েছে।

অরুণাণ্ড তখন দৃ'চারদিন খুব নিরীহ, ভালোমান্য সেজে থাকেন। তখন অরুণাণ্ডকে দেখলে যেন চেনাই যায় না।

এবারের অবস্থাটা সে–রকম নয়।

একটি অস্থাত ছোট পত্রিকায় লেখা হয়েছে যে এককালের প্রতিভাবান বিদ্রোহী, আধুনিকতার ও যৌবনের প্রধান প্রবক্তা অরুণাংশু সেনগুপু এখন এস্টাব্লিশমেন্টের কাছে বাঁধা পড়ে গেছেন। পয়সার জন্য লেখেন, জনপ্রিয়তার জন্য দুধে জল মেশাচ্ছেন।

এসব সমালোচনা সাধারণত গ্রাহ্য করেন না অরুণাংগু। সাহিত্য জীবনের প্রায় গোড়াইতেই তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে অক্ষম লোকরাই সমালোচনা করে। কোনো একজন লোক বলে দেবে, তোমার লেখাতেই এই দেষে, অমুক অমুক ক্রটি, তাতেই কোনো লোক নিজেকে সংশোধন করে নেবেং এরকম কখনো হয়ং

নিন্দে তিনি সহ্য করতে পারেন না একেবারে। আর নিন্দে বা কটু সমালোচনা তো হবেই। কেউ সার্থক হলেই একদল লোক তাকে ছোট করবার চেট্টা করে। বামনদের দেশে দ্—একজন যদি লয় হয় অমনি অনেকে তাদের টেনে হিচড়ে নিজেদের সমান করতে চায়। নির্লহ্জ ইর্ষা নানা রকম রঙীণ ভাষায় পোশাক পরে সমালোচনার নামে আসরে নামে। আর সব যুগেই থাকে একদল নপুংসক ধরনের লোক, যারা নারী—পুরুষের শারীরিক মিলনের কোনো বর্ণনা দেখলেই সমাজ সংস্কৃতি সব গেল গেল বলে আর্তনাদ করতে থাকে। অরুণাংশু এসব পত্র—পত্রিকা পেলেই ছুঁড়ে ফেলে দেন।

কলেজ স্টিট কফি হাউসের সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় একদিন একটি যুবক একটি পত্রিকা বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, অরুণাদা, এটা একটু পড়বেন। অরুণাংশু আগেই জানতেন সে পত্রিকায় তাঁর সম্পর্কে কী লেখা হয়েছে। ঝট্ করে পত্রিকাটি নিয়েই সেই যুবকটির মুখে চেপে ধরে বলেছিলেন, নে, খা, তোর বমি তুই নিজেই খা!

তবু কোনো এক সময় ভেতরের কোনো একটা জায়গায় হঠাৎ আঘাত লাগে।
কিছু একটা ঝন্ করে বেজে ওঠে! জক্ষম ব্যর্থদের ঈর্যার জন্য নয়, এমনিই এক এক
সময় নিজের গভীরে গিয়ে নিজেকে দেখতে ইচ্ছে হয়। আপাত-সার্থকতার ওপর পড়ে
ব্যর্থতার গোপন গভীর ছায়া। পত্রিকাটা উপলক্ষ মাত্র।

অরুণাংশু উদাসীন ভাবে বলতে লাগলেন, জীবনটা কী ভেবেছিলাম, কী হয়ে গেল! ভেবেছিলাম জীবনে কোনো বন্ধন থাকবে না অথচ.. এই যে লেখালেখি, এও তো বন্ধন, বছরে দুটো তিনটে উপন্যাস লেখা......ইচ্ছে না থাকলেও অনেক সময় লিখতে হয়... টাজেডি কি জানিস, যারা এক্টাব্লিশমেন্টের বাইরে থাকে, ভাদের আসলে মনে মনে ইচ্ছে করে ওর মধ্যে ঢুকবো, কবে বড় কাগজে সুযোগ পাবো, তাদের গালাগালি হচ্ছে কংস রূপে ভজনা, আর যারা এক্টাব্লিশমেন্টেরর মধ্যে ঢুকে যায়, তাদের মধ্যেও একটা অস্থির ছটফটানি থাকে, তারাও ভাবে, বন্দী হয়ে গেল্মং এর থেকে আর বেরুতে পারবো নাং ইচ্ছেয় হোক, অনিচ্ছেয় হোক, সারাজীবন অনবরত লিখেই যেতে হবেং যে ভাষার জন্য এত মায়া ছিল, সেই ভাষাও ক্ষয়ে যায়, ঠিক আয়ুর মতন—

- ---এটাই তো স্বাভাবিক।
- **—কী স্বাভাবিক**?
- —যদি আয়ুর টার্মসে ভাবিস।
- —ঠিক বলে বোঝাতে পারবো না, এক ধরনের কষ্ট.. মনে হয় এ পর্যন্ত যা কিছু করেছি, সবই ব্যর্থ।

একট্ একট্ ঘুম এসে যাচ্ছে পরিমলের। কিন্তু তিনি ঘুমোবেন না। জ্বরের পর ভাত-ঘুম ভালো নয়। তিনি অরুণাংশুর আত্মগ্রানির প্রশ্রয় দিতে লাগলেন। অরুণাংশু এসব কথা কোনোদিনই মুখে বলে না, আজ বলছে যখন বলুক। মন থেকে বেরিয়ে যাক, সেটাই ভালো হবে।

ছেলে~মেয়েদের পড়বার ঘরের খাটে কাৎ হয়ে শুয়ে আছেন অরুণাংগু, তিনি বসে আছেন চেয়ারে। এর মধ্যে তিনটে সিগারেট খাওয়া হয়ে গেছে খুবই দোনা–মোনা ভাবে। জানলা দিয়ে দেখতে পেলেন, বাগানের গেট খুলে তেতরে ঢুকছে সাধুচরণ।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সাধুচরণ ঠিক চোরের মতন মুখের ভাব করে বললো, নমস্কার মান্টারমশাই।

অন্য চেয়ারটি ঠেলে দিয়ে পরিমল গম্ভীর গলায় বললেন, বসো।

বসলো না, চেয়ারের পেছন দিকটা ধরে দাঁড়িয়েই রইলো সাধ্চরণ। কথার মাঝখানে অন্য একটি লোক এসে পড়ায় অরুণাংগু বিরক্ত হয়েছেন।

পরিমল বললেন, এর নাম সাধুচরণ পাতা। এর স্বাস্থ্যটি দেখেছিস?

অরুণাংগু বললেন, এদিককার লোকের স্বাস্থ্য তেমন খারাপ নয়। আমি পুরুলিয়া বাঁকুড়ায় গিয়ে দেখেছি গ্রামের মানুষ সবাই যেন রোগাটে ক্ষয়াটে চেহারা..।

- —সত্যেন দত্ত যে বাঙ্গালীদের কথা লিখেছেন, এখানকার লোকেদের সম্পর্কেই তা বেশী করে খাটে। এদের সত্যিই বাঘ কুমীর আর সাপের সঙ্গে যুদ্ধ করে বাঁচতে হয়।
  - —কুমীর কোথায় এখন ? কুমীর আর এদিকে বিশেষ নেই।
- —কুমীরের জায়গা নিয়েছে দারিদ্রা। আগে এদিকে এত দারিদ্রা ছিল না। এই যে এর এক বন্ধুকেই তো কদিন আগে বাযে নিয়ে গেছে।

সাধুচরণ এক মনে নিজের পায়ের নোখ দেখছে।

- —বোসো, সাধু। দাঁড়িয়ে রইলে কেন্ ?
- —আপনি আমাকে ডেকেছিলেন মাস্টারমশাই?
- —মনোরঞ্জনকে কী করে বাঘে ধরলো, আমাকে বৃঝিয়ে দাও তোং সত্যি করে বলো। কোনু জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়েছিলে তোমরাং

এই জন্যই তো সাধুচরণ আসতে চায় না মাস্টারমশাইয়ের কাছে। স্বাই জানে, মিখ্যে কথা বলার সময় সাধ্চরণের চোখের পাতা কাঁপে না। কিন্তু এই মানুষটির কাছে এলেই তার কেমন যেন গোলমাল হয়ে যায়। তবু, এই ব্যপারে চোখের পাতা কাঁপালে কিছুতেই চলবে না। আকবর মণ্ডলের কাছ থেকে পারমিট সে জোগাড় করেছিল নিজের দায়িত্বে। সাত নম্বর ব্লকের কথা জানাজানি হলে আকবর মণ্ডল বিপদে পড়বে। তখন সে সাধুচরণকেও ছাড়বে না।

কথাটা ঘুরিয়ে সে উশুর দিল, ফরেস্টের বড়বাবুকে সেখানে নিয়ে গিস্লাম, তিনি নিজের চোখে দেখে রিপোর্ট দিয়েছেন।

—কী হয়েছিল গোড়া থেকে আমায় বলো তো।

একটু থেমে থেমে, সাহিত্যিকদের চেয়েও সতর্কভাবে শব্দ নির্বাচন করে সাধুচরণ পুরো ঘটনাটির বিবরণ দিল আবার। তারপর সে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। কোন জায়গায় তুল করে নি।

পরিমলের সঙ্গে অরুণাংশুও আখুশিক মনোযোগ দিয়ে ঘটনাটা গুনলেন। বাঘের গল্পে খানিকটা রোমাঞ্চ থাকেই, গুনতে গুনতে মনের মধ্যেকার শিশুটি জেগে ওঠে।

অরুণাংশুর দিকে তাকিয়ে পরিমল বললেন, এর গল্পের কতখানি মিখ্যে বল্ তো? ঠিক পঞ্চাশ ভাগ।

সাধ্চরণ চমকে মৃথ তুলতেই পরিমল বললেন, তোমরা যে কোরএরিয়ার মধ্যে গিয়েছিলে তাতে জামার কোনো সন্দেহ নেই। তবে ঐ সত্যি কথাটা কারুর কাছে বলো না। জামার কাছে যে ভাবে মিথ্যে গল্লটি চালালে, জন্যদের কাছেও ঠিক সেই ভাবেই বলবে। দলের লোকদেরও বলে রাখবে, যেন ফাস করে না দেয়ে!

এতক্ষণ বাদে সত্যিকারের আশস্ত হলো সাধুচরণ।

- —মনোরঞ্জন খাঁড়া.... ছেলেটিকে দেখেছি আমি নিশ্যয়ই...
- ্র্টি —হাঁ৷ মাস্টারমশাই, আপনি অনেকবার দেখেছেন.... কো–অপ থেকে জিনিপত্তর প্রধার নেবার জন্য ও–ই তো আপনার কাছে হাটাহাটি করেছিল....
- 🖺 —ও হাাঁ হাাঁ, তাইতো। আমি ওকে তালোরকম চিনি… জ্বরের জন্য মাথাটা 🖟 গোলমাল হয়ে গেছে–বেশ তেজী ছিল ছেলেটা।
- ্রি ও এমনভাবে চলে গেল... এটা ভগবানের জন্যায়. বাড়িতে নতুন বিয়ে করা বিউ .... বউ.... পরিমল সম্মেহে তার বাহু ছুঁয়ে বললেন, এই লোকটি গত বছর ধান কাটার সময়

ি পরিমল সম্বেহে তার বাহু ছুঁয়ে বললেন, এই লোকটি গত বছর ধান কাটার সময়
একটা জমিতে লাঠি হাতে নেমেছিল। নিজের জমি নয়, এক গরিব চাষীর জমি, ও
সাহায্য করতে গিয়েছিল নিঃস্বার্থ ভাবে। সেজন্য জেল খেটেছে। জেল থেকে ফেরার পর
আমি বলেছিলাম ওকে একটা কাজ দেবো। আমাদের স্কুলে একজন দফ্তরি লাগবে।
কিন্তু গভর্নিং কমিটির মিটিং না হলে তো—

Care Strangers Team

অরুণাংশু বললেন, এরকম একটা লোক ইস্কুলের দফ্তরি হবে, দ্যাট্স এ পিটি! —তা হলে ওর দ্বারা আর কী করা সম্ভব? ওর নিজস্ব জমিও বিশেষ নেই.....

- —অন্য দেশ হলে এরকম ভালো চেহারার মানুষ কুন্তিগির কিংবা বক্সার হতো। টেনিং পেলে খেলা থেকেও কত টাকা রোজগার করা যায়।
- ওসব আকাশ কৃস্ম। এইসব ভূমিহীন লোকেরা সারা বছরই থাকে দৈনিক জন্—খাটার আশায়। বছরে কয়েক মাস কোনো কাজই পায় না। প্রত্যেকদিনের খাদ্য সম্পর্কে নিশুন্ত হলে তারপর এদের অন্য কাজে লাগানো যায়। সেই জন্যই ভেবেছিল্ম ইস্কুলের দফ্তরির চাকরিটা দিয়ে ওকে কো—অপারেটিভের কাজে মাতিয়ে তুলবো। কিন্তু আমি জানি, চাকরিটা দিলেও ও রাখতে পারবে না, দ্—এক মাস বাদে পালিয়ে যাবে।
  - —না, কাজ ছাড়বো কেন মাস্টারমশাই!
- —হাঁ ছাড়বে আমি জানি। বুঝলি অরুণাংগু, এটাই এদের নেশা। এই নদী, এই জঙ্গল এদের টানে, সেই জন্য বার বার এরা বিপদের মুখে যায়। এখন জঙ্গলে কঠি কাটতে যাবার কোনো দরকার ছিল না, আর দ্'মাস অপেক্ষা করলেই ও চাকরি পেত, কিন্তু ও নিজেই অন্য ছেলেগুলোকে তাতিয়ে বাঘের মুখে নিয়ে গেছে। কী সাধু, অশ্বীকার করতে পারবে?

সাধ্চরণের মৃথে একটা অদ্ভূত ফ্যাকাসে ধরনের হাসি ফুটে উঠলো। এবার সে
মাস্টারমশাইয়ের কাছে সত্যি কথা বলবে। যত গরীবই হোক, তবে প্রত্যেক মানুষের
তেতরে খুব একটা অহঙ্কার আছে। নিজের অভাবের কথা কেউ কেউ অন্যকে জানাতে
চায় না, যখন জানাতে বাধ্য হয়, তখন ঐরকম হাসি লেগে থাকে সেই মানুষের
ঠোটো।

—মাস্টারমণাই, কিছুতেই আমার খিদে মেটে না। রোজ যা খাই সব সময় তবু পেটে খিদে থিদে থাকে। আমি একটু বেশি ভাত খাই, কিন্তু জত ভাত দেবে কে? কার্তিক—অন্ত্রাণ মাস থেকেই, বুঝলেন মাস্টারমশাই, আপনি তো জানেন, ভাতে টান পড়ে যায়, বউটা তো কম খেয়েই থাকে... ছেলে মেয়ে দুটো ঘ্যান ঘ্যান করে, ভাদের না দিয়ে আমি নিজে খাই কি করে? বর্ষা নামলো না। জমির কাজ নেই.. আর দুটো মাস বসে থাকা.. তাই ভাবলুম, জঙ্গলে যদি একটা খেপ মেরে আসি.....

কথা বলতে বলতে মাঝখানে থেমে সে উদাস হয়ে যায়। ঠিক মতন ভাষা খুঁজে পায় না। হঠাৎ পিতা হয়ে গিয়ে নিজের ছেলে মেয়েদের কথা ভাবে।

পরিমণ আবিষ্টভাবে তাকালেন অরুণাংশুর দিকে। ভাবখানা এই, শুনেছিস তো। একটু আগে তোর নিজের দুঃখের কথা বলছিলি, এই দ্যাখ, সত্যিকারের দুঃখ কাকে বলে!

- —মাস্টারমশাই, আমাকে যদি বাঘে ধরতো, তাতেও আমার কোনো দৃঃখ ছিল না, খিদে সহ্য করার চেয়ে…. কিন্তু মনোরঞ্জন…. ওকে আমরা সঙ্গে নিতে চাই নি, নিয়তি ওকে টেনেছে….. তবে ওরও ঘরে ভাতের টান পড়েছিল…..
  - —যাকলে, মনোরঞ্জন তো গেছে.... এখন তার বাড়ীর কি অবস্থা?

- —এ যেমন হয়। আপনাকে আর বেশি কি বলবো, আপনি তো সবই জানেন....
- —মনোরপ্তনের স্ত্রী চলে গেল, তাকে তোমরা আটকাতে পারলে নাং এখনো শান্তি স্বস্ত্যয়ন হলো না

সাধুচরণ চমকে উঠে বললো, সে আপনার এখানে নেই?

- —ছিল তো, তারপর তার বাবা–কাকা এসে নিয়ে গেল জোর করে।
- —- নিয়ে গেল? আপনি যেতে দিলেন?
- —-আমার তো তখন অসুখ... তা তার বাবা কাকা নিতে চাইলে আমরা আটকাবার কেং তোমাদের গ্রামের বউ... স্বামী মরতে না মরতেই......
- —কী করবো, মনার মা যে বড় চাঁচামেচি শুরু করলো। এমন করতে লাগলো যে বাড়িতে কাক চিল পর্যন্ত তিষ্ঠোতে পারে না।
- —ঠিক আছে, আমার পায়ে একটু জোর আসুক, তারপর আমি গিয়ে এমন ওষ্ধ দেবো যে দেখবে তন্দ্রণি মনোরঞ্জনের মায়ের চ্যাচানি বন্ধ হয়ে যাবে।

সাধুচরণ এতক্ষণ বাদে খেয়াল করলো যে কয়েকদিনের অসুখেই পরিমলমাস্টার বেশ রোগা হয়ে গেছে। দাড়িও কামান নি।

—ও শুয়োরের বান্চারা কী বোঝে?

সাধূচরণ এবং পরিমল দুজনেই চমকে তাকালেন অরুণাংগুর দিকে। ওঁদের দুজনের কথার মাঝখানে জরুণাংগুর এই চিৎকার এমনই অপ্রাসঙ্গিক যে ওঁরা বিমৃঢ় হয়ে যান। অরুণাংগু তাকিয়ে আছেন দেয়ালের দিকে। ওঁরা কী করে বুঝবেন যে অরুণাংগুর এই হশ্ধার তাঁর অনুপস্থিত সমালোচকদের উদ্দেশ্যে।

অরুণাংশু উঠে বসে আবার বললেন, গুরা কী জানে, এখনও আমি কত কট করি? এক একটা লেখার জন্য দিনের পর দিন ছটফট করতে হয়, আমি কাঁদি, আমার মন—গড়া চরিত্রগুলোর জন্য আমার যে কী সাংঘাতিক অবস্থা হয়.... সেই সময় অন্য লোকজনদের সঙ্গে তারা যা কথাবার্তা বলে আমার মাথায় কিছু ঢোকে না. কেউ বুঝবে না, আমার কট কেউ বুঝবে না...

সাধুচরণ হাঁ করে অরুণাংশুর কথা শুনছে, কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না তার।

অরুণাশুর বৈরাগ্য তিনদিন স্থায়ী হলো। মাঠে হালধরা কিংবা খাল কাটার জন্য কোদাল ধরার সম্পর্কে চিন্তা ত্যাগ করে তিনি আবার শহরের কাছে আত্মসমর্পণ করবার জন্য ছুটলেন। ফেরার পথে গোসাবায় এক পরিচিত এস ডি পি ও'র সঙ্গে দেখা। ইনি পুলিস হলেও সাহিত্য–রসিক, অরুণাশুর এক বন্ধুর বন্ধু, সেই সুবাদে জরুণাশুকে খাতির করে তুলে নিলেন নিজের লক্ষে।

তারপর চললো খানাপিনা। আবার সারাদিন ধরে নেশা, লোকজনকে ধ্যক ও গান। আতাবিশৃতির যতগুলি উপায় আছে কোনোটাই অরুণাংশু বাদ দিলেন না। ক্যানিং—এ না গিয়ে ফের চলে গেলেন নামখানায়। সেখান থেকে রায়দীঘি। সেখানেও এক পরিচিত সরকারী অফিসার থাকেন, তার কোয়ার্টারে কাটলো দু'দিন।

কলকাতায় ফিরে, এই কয়েকদিনে যা টাকা পয়সা খরচ হয়েছে সেটা তোলবার জন্য একটা লেখা তৈরি করে ফেললেন টচপট। খবরের কাগজে একটা যা হোক কিছু লিখলেই তাকে শ' দুয়েক টাকা দেয়। সব সময়ই অরুণাংশুর আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি। যত খরচ বাড়ে, ততই বেশি লিখতে হয় রোজগারের জন্য। বেশি লিখতে লিখতে ধরে যায় বিরক্তি। তখন সেই বিরক্তি কাটাবার জন্য বাইরে যাওয়া, তার জন্য আবার খরচ....

কী লিখি, কী লিখি, ভেবে অল্পষণ মাথা চুলকোভেই একটি চমৎকার বিষয়বস্তু মনে পড়ে গেল। বাষের মুখে নিহত এক ব্যক্তির সদ্য বিধবা পত্নীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার। পুরো লেখাটির জন্য রইলো সত্য ঘটনার উত্তাপ।

বাসনার সঙ্গে অরুণাংগু একটি কথাও বলেন নি। এমন কি চোখের দেখাও হয়নি। তব্ এই কাল্পনিক সাক্ষাৎকারটি এমনই মর্মস্পর্শী হলো যে পাঠক-পাঠিকার চিঠি এলো যাট-সন্তরটা। কয়েকজন সরকারী অফিসার সেই লেখাটি একজন মন্ত্রীর নজরে আনলেন। মন্ত্রীর তো পড়বার সময় নেই। বিষয়বস্তুটি জেনে নিলেন এবং নির্দেশ দিলেন একটি ফাইল খোলার জন্য। নাজনেখালির মনোরঞ্জন খাঁড়া মহাকরণের নথীপত্রে অমর হলো।



# সেই মানুষটির উত্তাপ

এইখানে এসে প্রথম বসেছিল মনোরজ্ঞন। এই জলচৌকিতে, মেঝেতে ছিল আল্পনা আকা। জামাই আসবে বলে এই ঘরখানাই বানানো হয়েছিল নতুন, সব কিছুতেই নতুন-নতুন গন্ধ।

জলটোকিটা নেই, ঠিক সেই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছে বাসনা। ঘোর দৃপুর। থান কাপড় পরা বাসনার মুখখানিতে স্বপু মাখা। ঘরে এখন আর কেউ নেই, বাসনা অনেকক্ষণ ধরে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সম্পূর্ণ চুপচাপ। কিন্তু তাকে দেবী—প্রতিমার মতন দেখাছে, একথা বলা যাবে না। কারন বাসনা সেরকম একটা কিছু দেখতে তালো নয়। নাকটা বোঁচার দিকেই, মুখখানা গোলগাল, আর এক ইঞ্চি লয়া হলেই ওকে আর বেঁটে বলা যেত না। তবু এই বাইশ বছর বয়সে বাসনা কোনোদিন এমন স্তব্ধ, স্থির তাবে এতক্ষণ কোথাও দাঁড়িয়ে থাকেনি, সেইজন্য তাকে একটু অন্যরক্ম দেখাছে ঠিকই।

- **—তোমার ডাক নাম বাসি, তাই না?**
- —মেটেই না!
- —কেন পুকোন্চো? বাসনার ডাক নাম বাসি হবে না তো কী হবে? ঠিক বাসি— বাসি চেহারা!
  - —আমার কোনো ডাক–নামই নেই!
- —বুঝেছি! কলাগাছের বাস্না হয় জানো তো? তোমায় নিশ্য বাপের বাড়ি সবাই বাস্না বলে ডাকে। নামখানা কী মানিয়েছে, একেবারে সাক্ষাৎ কলাগাছ!
  - —জার তোমার নামখানাই বা কী?
- —আমার মতন এমন তালো নাম হোল টুয়েন্টি ফোর পরগনাজ্ এ আর কারুর আছে? খুঁজে বার করো তো আর একটা মনোরঞ্জন?
  - —**আ**র খাঁড়া**? গুনলেই তো** ভয় করে।
  - —ভয় তো করবেই। আমাদের কী যে–সে বংশ? তোমাদের বংশের আগেকার লোকেরা ডাকাত ছিল, তাই না?
- —ডাকাত ? আমার ঠাকুর্দার বাবা ছিল কর্ণগড়ের রাজার সেনাপতি। মিদ্নাপুরে এখনো আছে কর্ণগড়। বীরের যা যোগ্য কাজ, লহ খড়গ, বধো এই বিশ্বাস—
  ঘাতকে'....পতিঘাতিনী সতী পালা দেখোনি ? সেই খড়গ থেকে খাঁড়া।

- —হি-হি-হি-হি, সেনাপতি? তরোয়াল কোখায়?
- —আমার ঠাকুর্দা মিদ্নাপুর থেকে চলে এস্ছিল এই বাদায়। অনেক জমি জায়গাছিল আমাদের। নদীতে সব থেয়েে নিয়েছে। আমার ঠাকুর্দাকে দেখলে ডাকাতরাও ভয়ে কাঁপতো..সতিয় সতিয় তরোয়াল ছিল আমাদের বাড়িতে..গুনিছি, সেটাও গেছে নদীর পেটে।
  - —**আমরাও মেদিনীপুর থেকে এ**স্ছি!
  - —জানি! চুরি করে পালিয়ে এসৃছিলে। তাই তোমাদের পদবী সাধ্!
  - --এই, এই ভালো হবে না বলছি।
  - —ভোমার কাকাটাকে ভো একদম চোরের মতন দেখ্তে!

এই হচ্ছে মনোরঞ্জন—বাসনার মধুযামিনীর নিভূত সংলাপের অংশ। প্রতিটি শব্দ মনে আছে বাসনার। লোকটা খুব রাগাতে ভালোবাসতো। আর যাত্রা—পালার কত কথা সে মুখস্থ বলতে পারতো পটাপট।

বিয়ের পর মাত্র একবারই সন্ত্রীক শশুরবাড়িতে এসেছিল মনোরঞ্জন। তিনটি রাত কাটিয়ে গেছে এই ঘরে। শশুর—জামাই সম্পর্ক প্রথম থেকেই একটু চিড়ধরা ছিল। মনোরঞ্জনের ধারণা তাকে যথেষ্ট খাতির করা হয় না। সে বেলে মাছ খায় না জেনেও তাকে বেলে মাছের ঝোল খেতে দেওয়া হয়েছিল। বেলে, গুলে, ন্যাদোস—এই সব কাদা খাওয়া মাছ মনোরঞ্জন পছন্দ করে না। বাসনা তো জানতো, সে কেন তার বাপ—মাকে বলে দেয় নি? এরা সবাই মাছের দেশের লোক, নতুন জামাইকে খাসীর মাংস খাওয়াতে পারে নি একদিন?

ব্যাপারটা হচ্ছে এই, মনোরঞ্জনদের তুলনায় বাসনার বাবা–কাকার অবস্থা কিছুটা ভালো। শ্রীনাথের বার বিঘে খাস জমি। তা ছাড়া কিছু খুচরো ব্যবসা–পত্তর আছে। নাজনেখালির তুলনায় মামুদপুর অনেক বর্ধিষ্ণু জায়গা। কিছু দোকানপাট আছে, দিনে দুবার লঞ্চ আসে, তাছাড়া আসে ব্যাশ্ধের লঞ্চ। সূতরাং মনোরঞ্জনের মতন গৌয়ারগোবিল এবং গরিব পাত্রের তুলনায় আরও কিছুটা অবস্থাপর ঘরের ভালো ছেলের সঙ্গে বাসনার বিয়ে হতে পারতো। কিন্তু ঐ যে বলে না, কপালের লেখা।

বাসনার বিয়ে দিতে হলো তো খৃব তাড়াহুড়ো করে। শ্রীনাথ সাধুর বরাবরের গৌ, মেদিনীপুরের লোক ছাড়া অন্য কোন ঘরে মেয়ে দেবে না। এদিকে ফটিক নামে এক বাঙাল ছোঁড়া বাসনার পেছনে লাগলো। সে ছোঁড়াটা একেবারে হাড় হারামজাদা। এমন ভালো মেয়ে বাসনা, তার কানে ঐ ফটিক এমনই ফুসমন্তর দিয়েছিল যে তাতেই বাসনার মাথা খারাপ হয়ে গেল। ঐ ফটকের সঙ্গে বাসনা রওনা দিয়েছিল হাসনাবাদের দিকে, ভাগ্যিস পথে নিতাইচাঁদের হাতে ধরা পড়ে যায়! ন্যাজাটের লক্ষ ঘাটায় নিতাইচাঁদ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক মহাজনের সঙ্গে হিসেব–পত্তর কর্ষছিল, হঠাৎ চোখ তুলে দেখলো, লক্ষের খোলে বসে আছে বাসনা। প্রথমে নিতাইচাঁদ নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারে নি। বোকা–বোকা লাজুক মেয়ে বাসনা,কোনদিন একলা বাড়ির বাইরে পা দেয় নি, সে কিনা লক্ষে? সঙ্গে কে আছে? তক্তা তুলে নিয়ে লঞ্চ তখন

সবেমাত্র জেটি ছেড়েছে, নিতাইচাঁদ চেঁচিয়ে উঠেছিল, ওরে থামা, থামা! ও সারেং ভাই, লঞ্চ ভিড়োন আবার!

বাড়িতে এনে বাসনাকে আগা–পাশ–তলা পেটানো হয়েছিল, তার মুখ থেকে জানাও গিয়েছিল ফুসলাইকারীর নাম। কিন্তু ফটিককে তো কিছু বলা যায় না, তাহলেই সব জানা–জানি হয়ে যাবে যে! তখন সাত তাড়াতাড়ি করে মেয়ের বিয়ে না দিলে চলে না! মেদিনীপুরের ভালো ছেলে ঠিক তক্ষ্নি জার পাওয়া গেল না। যে–দু'চারজন উপযুক্ত পাত্র ছিল, গরজ বুঝে বেশী দর হাঁকে। শেষ পর্যন্ত শ্রীনাথের শালা ঐ নজেনেখালির মনোরঞ্জনের সন্ধান আনলো, আর হুট করে বিয়ে হয়ে গেল।

বাসনার মা স্প্রভা বলেছিল, তা যাই বলো, জামাই আমার খারাপ হয়নি। চেহারা গতর ভালো, বৃদ্ধি আছে, গায়ে খেটে একদিন উন্নতি করবে ঠিকই। শ্রীনাথ বিয়ের দিনই জামাইকে জাভাস দিয়েছিল, সে যদি নাজনেখালি ছেড়ে মামুদপুরে এসে থাকতে চায়, তাহলে এখানে তার জন্য বিঘে পাঁচেক জমির ব্যবস্থা করা খেতে পারে। তাইতেই মনোরজন চটে আগুন! সে বছরের অর্ধেক সময় অপরের জমিতে জন খাটে বটে, কিন্তু সে কিছুটা লেখাপড়া শিখেছে, যাত্রা—নাটক থেকে সে কত বীরপুরুষ আর আদর্শবান ব্যক্তির কাহিনী জানে, সে হবে ঘর জামাই?

সেই জন্যই তো মনোরঞ্জন বাসনার কাছে প্রতি কথায় একবার করে শ্বশুরবাড়িকে।

- —তৃমি কলকাতা **দেখে**ছো?
- <u>—ना ।</u>
- —গোসাবা?
- —ওমা, গোসাবা দেখবো না কেন? একবার ক্যানিং পর্যন্ত গোসলাম, কলকাতা যাবো বলে, ও হরি, সেখানে দেখি রেলগাড়ি চলছে না, রেলগাড়ির হরতাল! ব্যাস আর যাওয়া হলো না।
- —সে তো অনেক দিন আগে ট্রেনের হরতাল হয়েছিল। তারপর আর থেতে পারোনি?
  - ---না যাইনি, কে নিয়ে যাবে?
- —তোমার বাপ–মা একেবারে চাষাভূষো ক্লাস। মেয়েকে একবারও কলকাতা দেখিয়ে আনতে পারেনি পর্যন্ত! তোমাদের বাড়ির কেউই নিশ্চয়ই কখনো কলকাতা যায়নি।
  - —সামার কাকা প্রত্যেক মাসে একবার কলককাতায় যায়।
  - —চোরাই মাল বেচতে, তা জানি**!**
  - —এই, আবার সেই এক কথা।
  - —ভোমার কাকার চেহারা অবিকল চোরের মতন নয়!
  - —মোটেইনয়।
  - —তোমার বড়দিদির যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে, সে খেয়ার নৌকো চালায় না?
  - —বড় জামাইবাবৃ? উনি তো ই**স্কুলে**র মাস্টার।

- ----হেঃ! খলসেখালিতে ইস্কুলই নেই, তার জাবার মাস্টার! আমি খলসেখালিতে যাইনি ভেবেছো?
  - —ইস্কুল তো পাশের গ্রামে। জামাইবাবু রোজ হেঁটে যাওয়া আসা করেন।
  - —তাহলে তোমার জামাইবাবুর ছেলে ওখানে খেয়ার নৌকো চালায়।
  - —তা চালাতে পারে। তাতে দোষের কী হয়েছে?
- —না একদিন দেখছিলাম কিনা, ছেলেটা মার খাচ্ছে! ইজারাদারের কাছে পয়সা জমা দেয়নি। চুরি করেছিল। চোরের বংশ। কালো হ্যাংলাপানা একটা ছেলে আছে না তোমার দিদির ? খুব পিটুনি খেয়েছে।
  - —সে মার খাচ্ছিল তাও তুমি থামাতে যাওনি?
  - —তখন কি জানি ঐ ছেলের মাসীর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে?

শুধু শুধু একটা চোরকে আমি বাঁচাতে যাবো কেন?

- --এ কি অদ্ভূত মানুষ রে বাবা।
- —হাঁ।, আমি দন্তর মতন অদ্ভূত। সমুখেতে দেখিতেছি অদ্ভূত এক। নিরাকার নহে নহে, উচ্ছ্বল বসনে....
  - —এই, একটা কথা বনবো?
  - <u>—কী</u> ?
  - —আমায় একবার কলকাতায় নিয়ে য়াবে?
  - ---থুব শথ, না?
  - --বলো না, নিয়ে যাবে কি না?
- —আচ্ছা নিয়ে যাবো। তোমার বাপ তোমায় কলকাতা দেখায় নি, আমি দেখাবো। শেয়ালদায় আমার এক বন্ধু থাকে, কলকাতা আমার সব চেনা।

জামাই বলে তো আর কোঁচা দুলিয়ে, চুলে টেরি কেটে ফুলবাবৃটি হয়ে বসে থাকবে না। চাধীর ছেলে মনোরঞ্জনের ওসব শথও নেই। হাাঁ, প্রথম বউ নিয়ে শশুরবাড়ি জাসবার সময় সে মালকোঁচা মারা ধৃতির ওপর নীল রঙ্জের শার্ট পরে এসেছিল বটে, পায়ে রবারের কাবৃলি, কিন্তু জাসা ইস্তক সে জুতো ও শার্ট খুলে রেখেছিল। মামুদপুরে ভালো বীজ ধান পাওয়া যায় শুনেছিল, সে একবার হাটখোলার দোকানগুলোয় খোঁজ নিয়ে এলো। ফিরে এসে দেখলো ভাব পাড়ার তোড়জোড় চলছে। এটাই তার জন্য এস্পেশাল খাতির।

প্রীনাথ আর নিতাইচাঁদ বাড়ি ভাগাভাগি করে নিয়েছে। শ্রীনাথের পাঁচ ছেলেমেয়ের মধ্যে বাড়িতে আছে দুই ছেলে, বড়টি বিবাহিত, ছোটোটির বয়স বছর চোদ। শ্রীনাথ একটু দুর্বল স্বভাবের বলে নিতাইচাঁদ এখনো সর্দারি করে এ সংসারে।

দু বাড়ির মাঝখানে ডাব গাছ, কিন্তু দু বাড়িতে একজনও লোক নেই ডাব পাড়ার। বাসনার ভাইটা কোনো কমের না। এ বাড়ির বাধা মুনীষ কালাচাদকে খবর পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু সে গেছে জমিতে। লালমোহন বলে আর একজন আছে ডাব পাড়ায় ওস্তাদ, তাকে ডাকতে গিয়েও ফিরে এলো বাসনার ভাই। লালমোহনের কোমরে ব্যাথা।

ওই সব দেখেন্ডনে আর থাকতে পারেনি মনোরঞ্জন। এই সব লোকগুলো কীং বাড়িতে গাছ পুঁতৈছে, আর ডাব পেড়ে দেবে অন্য লোক এসেং বাসনার কাকা নিতাইটাদ শুধু বাজধীই গলায় চাঁচাতেই পারে। কাটারিখানা বাসনার ভাইয়ের হাত থেকে নিয়ে সে বললো, দেখি আমি উঠছি।

বাসনার ভাই বললো, দীড়ান, দড়ি আনি। পায়ে দড়ি বাঁধবেন না?

মনোরঞ্জন সগর্বে উত্তর দিয়েছিল, আমার দড়ি লাগে না। এই তো বেঁটে বেঁটে গাছ এদিককার—।

এই নতুন দ্বের দরজার সামনে বাসনা দাঁড়িয়েছিল সেদিন। খুব গর্ব হয়েছিল তার। তাঁর স্বামীর যেমন গায়ের জোর, তেমনি সাহস, কী সুন্দর তরতরিয়ে উঠে গেল নারকোল গাছে। যেন চোখের নিমেসে! তারপর কোমর থেকে কাটারিখানা হাতে নিয়ে ঝকঝকে হাসি মুখে সে একবার তাকিয়েছিল বাসনার দিকে।

দরজার সামনে এসে বাসনা নির্ণিমেষে তাকিয়ে থাকে নারকোল গাছটার দিকে। গাছটা ঠিক একই রকম আছে। সবই ঠিকঠাক আছে আগের মতন, শুধু একজন নেই। অথচ ছবিটা সে স্পষ্ট দেখতে পায়। ঐ নারকোল গাছটার ডগায় একজন হাস্যময় মানুষের মুখ। মানুষটি নেই, কিন্তু হাসিটি ঐখানে লেগে আছে এখনো।

নিচ থেকে হা–হা করে উঠেছিল নিতাইচাঁদ। অতগুলোর দরকার নেই, অতগুলো লাগবে না, গোটা চারেক।

ততক্ষণে পুরো কাঁদিটাই কেটে ফেলেছিল মনোরঞ্জন। ধপ করে সেটা পড়লো নিচে। নতুন জামাই গাছ থেকে নেমে এসে ভৎসনার দৃষ্টিতে তাকালো খুড় শশুরের দিকে। আতর্য এদিককার লোকজন! ডাব আর নারকোলের তফাৎ চেনে নাঃ এগুলো যে পেকে ঝুনো হয়ে গেছে প্রায়, আর কতদিন গাছে থাকবে?

ভাব হলে খেতো, কিন্তু নারকোলের জ্বল বা শুধু নারকোল কোনোটাই সে খাবে না বলে খুব একটা ফাঁট দেখিয়েছিল মনোরঞ্জন। এ বাড়িতে সে সব সময় মাথা উচ্ করে থেকেছে।

আর তাস খেলা? মামুদপুরের লোকেরা বিখ্যাত তেসুড়ে, এখানে টুয়েন্টি নাইন খেলার টুর্নামেন্ট হয় পর্যন্ত। বাসনার দাদা বিদ্যানাথ তার বন্ধু বঙ্কাকে পার্টনার নিয়ে সেই টুর্নামেন্ট জিতেছিল একবার। প্রত্যেক সন্ধেবেলা বিদ্যানাথের তাস খেলা চাই-চাই। এই উঠোনে মাদুর পেতে হ্যারিকেন নিয়ে বসেছিল তাসের আসর। মনোরঞ্জনও এক পাশে বসে গলা বাড়িয়েছে। নতুন জামাই এসেছে বাড়িতে, খেলায় না নিলে তালো দেখায় না! কিন্তু মনে মনে একটা অবজ্ঞার তাব ছিল বিদ্যানাথের, গুরা জঙ্গলের জায়গার লোক, গুরা তাস খেলার কী জানে!

বিদ্যানাথ ভদ্রতা করে জিজ্ঞেস করেছিল, কী হে জামাই, খেলবে নাকি এক হাত! মনোরঞ্জনও দিয়েছিল তেমন উত্তর।

—আমরা ব্রিজ খেলি। এসব টোয়েন্টি নাইন তো মেয়েদের খেলা। অনেকদিন অভ্যেস নেই, আছা দেখি তবু। তারপর তো মনোরঞ্জন বসলো তাস থেলতে। রান্নাঘর থেকে আসা যাওয়ার পথে বাসনা ফিরে ফিরে তাকিয়ে যায় স্বামীর দিকে। দেখে দেখে আশ মেটে না। এই থে পাঁচ ছয়জন পুরুষ মানুষ বসে আছে, তার মধ্যে মনোরঞ্জনের মাথাটাই যেন এক বিছৎ উচুঁ। চুলের ছাঁটও কত সৃন্দর!

বাপরে বাপ, এ কী ডাকাতে খেলোয়াড়় পেয়ার না পেয়েও মনোরঞ্জন তেইশ পর্যন্ত ডেকে রং করে। প্রথম গোলামেই তুরুপ? সেভেন্থ কার্ডে রং করেও সে খেলা জিতে খায়? ডবল দিলেই রি—ডবল দেয়়। একবার খেললো সিঞ্চিল হ্যাও। পরপর কালো সেট খাওয়াতে লাগলো অপনেন্টদের।

শেষ পর্যন্ত খেলোয়াড়দের একজন, ছোট পাঁচু, স্বীকার করলো, দাদা, আপনি বললেন টোয়েন্টি নাইন খেলা অব্যেস নেই, ভাতেই এই খেলা? অব্যেস থাকলে না জানি কী হতো!

অবশ্য সেই খেলার আসরে একটা খুব মজার ব্যাপারও হয়েছিল।

তাস খেলায় গভীর মনোযোগ মনোরঞ্জনের, মাদুরের ওপর কী যেন সর সর করে যাচ্ছে, সেদিকে না তাকিয়ে সেখানে হাত দিয়ে চলন্ত ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কী যেন ঠেকলো। সঙ্গে সঙ্গে সে, ওরে বাপরে, বলেই মারল এক লাফ। সে একখানা লাফ বটে। বঙ্কার মাথা ডিঙিয়ে পড়ল অন্য দিকে। বসে বসে কোন মানুষকে ওরকম ভারে লাফাতে কেউ কখনো দেখেনি।

#### --সাপ! সাপ!

অন্য সবাই তখন হেসে একেবারে লুটোপুটি খাচ্ছে। বাড়ির বউ–ঝিরাও দৌড়ে এসে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসতে শুরু করেছিল। হাাঁ, সাপ বটে, কিন্তু ওটা তো সেই ঢ্যামনাটা। ওটা বাস্তু সাপ, যখন তখন আসে। বুড়ো হয়ে গেছে বেচারা, রেল গাড়ির মতন লক্ষা, অত বড় শরীরটা নিয়ে নড়াচড়া করতেই পারে না, ওকে দেখেই মনোরঞ্জানের এত ভয়?

এত হাসি হাসতে লাগলো স্বাই যে খেলাই ভেস্তে গেল তারপর। যাক, নতুন জামাইকে একবার অন্তত জব্দ করা গেছে।

ছোট পাঁচু বলেছিল, দাদা, বসে বসে ওরকম আর একখানা লাফ দিয়ে দেখান তো।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে মনোরঞ্জন বলেছিল, তোমাদের এদিককার লোক তো ঢ্যামনা ছাড়া আর কোনো সাপ দেখে নি, ওরা সাপের মর্ম কী বুঝবে? আমাদের অধিনীকে যেবার কাটলো....

র্বাসনা স্বামীর বুকে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেছিল, তুমি রাগ করো না, তুমি রাগ করো না—

- —এ বাড়ির মধ্যে একমাত্র ভূমি ভালো। আর সব কজনা কেমন যেন বেয়াড়া।
- —তুমি রাগ করো না।

এই সেই খাট। এবার ফিরে ঐ খাটে আর শোয় নি বাসনা। পুরুষালি উত্তাপের অভাবে ওটা এখন কী দারুন ঠাণ্ডা। যতবার মনোরঞ্জনের মুখখানা মনে পড়ে, ততবার বাসনার শরীরটা জ্বরের মতন ঝনঝনে গরম হয়ে যায়। মানুষটা নিজেও যেমন চনমনে, তেমনি অন্য কারুকে কখনো ঝিমিয়ে পড়তে দিত না।

ভর দৃপুর বাড়িতে বিশেষ কেউ নেই, বাসনার মা ঘুমাচ্ছে উঠোনের ওপাশে বড় ঘরটায়। নারকোল গাছের পাতায় সর সর সর সর শব্দ হতে লাগলো। জোর হাওয়া উঠেছে। কালো মেঘ থমথম করছে আকাশ । আজ বোধ হয় ঝড় বৃষ্টি হবেই হবে।

খাটের একটা পায়া ধরে সেখানে মাথা ঠেকিয়ে থাকে বাসনা। এত কারা কেঁদেছে এই কদিন, তবু ফুরোয় না, আবার চোখ ফেটে জল আসে। এত জল কোথায় জমা থাকে? যাদের চোখের জল খরচ হয় না, তাদের সেই জল কোথায় যায়? আর স্বই ঠিকঠাক আছে, শুধু একটা মান্ষ নেই, তাতেই পৃথিবীটা শূন্য। চোখের সামনেই তাকে দেখা যায়, তার কথাও যেন সব এখনো কানে শোনা যায়, তাবু সে নেই।...

- —এই একটা কথা বলবো?
- —কী?
- —আমায় একবার কলকাতায় নিয়ে যাবে?
- —খুক শখ না?
- ---वला ना नित्य यात्व कि ना?
- —জাচ্ছা নিয়ে যাবা। তোমার বাপ তোমাকে কলকাতা দেখায় নি আমি দেখাবো। শেয়ালদায় আমার এক বন্ধু থাকে, কলকাতা আমার সব চেনা....।



### এ পক্ষ আর ও পক্ষ

মনোরঞ্জনের মা ডলির যদি চোপার জোর থাকতে পারে, তাহলে বাসনার মা সুপ্রভারই বা থাকবে না কেন? সেই বা কম যায় কিসে?

বাসনাকে ফিরিয়ে আনার পর থেকেই সূপ্রভা তার স্বামী ও দেওরকে একেবারে ধূইয়ে দিছে! উঃ এত বোকাও পুরুষ মানুষ হয়? এরা বোধহয় কাছা দিয়ে ধূতি পরতেও জানে না। জানবেই বা কী করে, সর্বক্ষণ মোল্লাদের সঙ্গে মিশে মিশে লুঙ্গিই তো পরে। বাসনার বাপ তো চিরকালই একটা জল ঢৌড়া কিন্তু নিতাইটাদ নিজে কী করে এমন গোখুরির কাজটা করলো? এই সময় কেউ মেয়েকে ফিরিয়ে আনে?

একে তো ভালো করে দেখে না গুনে হট করে কোথাকার এক জংলী ছৌড়ার হাতে তুলে দিল মেয়েকে। সম্বংসরের খোরাকি ধান তোলার মতন জমি যাদের নেই, সে বাড়িতে কেউ জেনে গুনে মেয়ের বিয়ে দেয়। কেন তাদের মেয়ে কি জলে পড়েছিল? এর চেয়ে যে বাঙ্গাল বাড়িতে বিয়ে দেওয়াও ভালো ছিল! এত জায়গা থাকতে শেষ পর্যন্ত কিনা বাদাবন থেকে জামাই আনতে হলো! এ রকম গুণ্ডার মতন চেহারা, ও বাঘের পেটে না গেলেও কোনোদিন নির্ঘাৎ পুলিসের গুলি থেয়ে মরতো! কী রকম ছোটলোকের বাড়ি ভেবে দ্যাখো, ছেলে মরতে না মরতেই ছেলের বউকে তাড়িয়ে দেয়ে এরকম কথা কেউ সাতজন্মে গুনেছে? চশমখোর, চামার কোথাকার!

সূপ্রভার ঢ্যাপ্তা চেহারা, মৃথে সব সময় পান, ঠৌটের পাশ দিয়ে রস গড়ায়, মেটে সিদ্রের বিষে সিথির দৃ'পাশে অনেকখানি চুল উঠে গেছে। সুপ্রভার স্তন দৃটি বেশী লয়া ও ঝোলা। পঞ্চাশ বছর বয়েস পেরিয়ে যাবার পর তার আর লজ্জা শরমের বালাই নেই।

ঝগড়া–গালাগালি দেবার সময় সামনে পেলে প্রতিপক্ষ না থাকলেও সূপ্রভার কোনো অসুবিধে হয় না। শ্রীনাথ আর নিতাইচাঁদ কোথাও ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে। তবু সূপ্রভার গালাগালির স্রোত চলছে তো চলেছেই। এরই মধ্যে স্বামীকে মাঝে মাঝে খুঁজে এনে সে গলা চড়ায়।

ছি, ছি, ছি, পুরুষ মানুষ এমন বে—আক্কেলে হয়! হুঃ, পুরুষ মানুষ! সেই যে বলে না, গৌফ নাইকো কোনোকালে, দাড়ি রেখেছেন তোবড়া গালে! একটা উটকপালে মাগীর কাছে জব্দ হয়ে এলো? যেমন দাদা তেমন ভাই। ধরলে চিঁ চিঁ ছাড়া পেলেই সিংগী। মেয়েটার হাত ধরে জেটিঘাটে নামলো, আমি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে

পারি না। শীখার্সীদুর পরিয়ে এই ক'মাস জাগে মেয়েটাকে পাঠালাম, সেই কপাল-পোড়া মেয়েকে কেউ এমন ভাবে নিয়ে আসে? কী আকেল।

এরকম চলতেই থাকে অনবরত বাক্যের স্তোত। এক একবার গলা খাঁকারি দিয়ে দ্রীনাথ বলবার চেষ্টা করে, আহা–হা, তখন থেকে যে বকেই যাচ্ছিস, আমরা কী করতুম আর? মেয়েটাকে বাড়ির বার করে দিয়েছে, জানা নেই শোনা নেই অন্যের বাড়িতে পড়ে আছে, সেখানে ফেলে রাখা কি ভালো দেখায়? কপাল যখন পুড়েছেই—আমাদের মেয়েকে দুটো ভাত–কাপড় আমরা দিতে পারবো না?

সূপ্রতা চোখ কপালে তুলে বলে, হায় আমার পোড়া কপাল! কোন্ঠেকায় কথা কোন্ঠে গেল। চন্তির মাসে বান হৈল। মেয়েকে ভাত-কাপড় দিতে পারবো না, সে কথা বলিছি? ওগো বৃদ্ধির ঢেঁকি একথা বৃথলে না যে মেয়েটাকে ওরা একেবারে থৈড়াল পার করে দিল? এর পর ওরা বলবে, গ্রাদ্ধ চুকবার আগেই বউ চলে গেল, এ বউয়ের সঙ্গে আর সম্পর্ক নাই। হা–ঘরে বংশের লোক ওরা, ওরা সব পারে।

শ্রীনাথ বললো, সম্পর্ক নাই তো নাই। কে আর ওদের ঘরে মেয়েকে পাঠাচ্ছে। সে তুই যাই বলিস বোকার মা, আমার মেয়েকে আমি আর কোনোদিন ঐ নাজনেখালির ছোটলোকের বাড়িতে পাঠাবো না। এই একখান কথা আমি কয়ে দিলাম।

—এঃ। মরদ বড় তেজী, মারবেন বনের বেজী। একখান কথা আমি কয়ে দিলাম? বলি, দুকানে দুটো ফুল, নাকছাবি আর দুঘাছা চুড়ি যে দিয়েছিলুম, সেগুলো যাবে কোথায়? সেগুলো এনেছো, আটমাসের বিয়ে, তার জন্য আমরা ঘরের সোনা গচা দেবো?

এবার শ্রীনাথের সন্ধিৎ ফেরে। চটাস করে গালে হাত দিয়ে সে বলে, তাই তো?
নতুন ঘরে শুয়ে থেকে মায়ের বকুনি শুনতে শুনতে এত শোক দুঃখের মধ্যেও
এই কথাটি শুনে বাসনাও চমকে ওঠে। সোনার জিনিসগুলো তো আনা হয় নি?
একবার মনেও পড়ে নি সে কথা!

বিজয়িনীর ভঙ্গিতে বুকের লাউ দুটো দুলিয়ে এক পাক ঘুরে গিয়ে সুপ্রভা বললো, তবে? আমাদের হক্কের সোনা ওর ঐ শাশুড়ি মাগীটা কেন ভোগ করবে? কেন, গুনি? কেন? কেন?

- —তাই তো!
- —শুধু তাই তো বললেই কাজ হবে? হাসিও পায়, কান্নাও ধরে একথা আর বলি কারে? আর আমাদের ঐ জমি?
  - —আমাদের জমি?
  - ---সে জমিটা আমরা এমনি এমনি মিনি মাগনা ছেড়ে দেবো?
  - —কী বলছিস তুই আমাদের জমি কে নেবে?
- —আমাদের নয়তো কার? বিয়ের ট্যাকায় মনোরঞ্জন এক বিঘে সাত কাঠা তিন ছটাক জমিটা কেনে নি?
  - —ঙঃ হো!

—ফের ওঃ হো? তোমার মাথার ঘিলু দিয়ে গণ্ডাখানেক ঘুটে হবে গুধু। সে জমি কার? ওর বাপের না চোদ্দ পুরুষের? আমাদের টাকায় জমি কিনেছে মনোরঞ্জন, গৌয়ারের মতন সে জঙ্গলে মলো, এখন ও জমি আমরা ভূতের হাতে ছেড়ে দেবো? আঁা? বাপের নামে কেনে নি, মনোরঞ্জন জমি কিনেছে নিজের নামে, স্বামীর অর্বতমানে স্ত্রী পাবে সেই জমি। পাবে নাং বাসনা যদি ওখেনে গাঁট হয়ে বসে থাকতো, ওর জমি কেউ নিতে পারতো? এসব ব্যবস্থা না করে তুমি মেয়েটাকে খালি হাতে নিয়ে চলে এলে?

ন্ত্রীর বৃদ্ধির কাছে হার মেনে শ্রীনাথ গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসলো। ওপাশ থেকে নিতাইচাদও শুনে ভাবে, এঃ হে, বড়ই কাঁচা কাব্ধ হইয়ে গিয়েছে তো।

এবারে ওদিকের দৃশ্য দেখা যাক।

নাজনেখালিতে বিষ্ণুপদ খাঁড়ার বাড়ি একেবারে শান্ত। এদিকে কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে বলে বিষ্ণুপদ মাঠে গেছে বীজতলা রুইতে। রান্না ঘরের উনুন থেকে গলগল করে বেরুছে ধোঁয়া, তিজে কাঠের আঁচ। উঠোনে বসে থূপথূপিয়ে কাপড় কাচছে ডলি, দাওয়ায় বসে কবিতা শেলাই করছে তার ব্লাউজ। স্বয়ং বিধাতা পুরুষও এখন হঠাৎ এসে পড়লে ব্রাতে পারবেন না যে মাত্র কয়েক দিন আগে এ বাড়ির একটি সমর্থ, বিলিষ্ঠ যুবা–ছেলে বাঘের মুখে মারা গেছে।

বিধাতা পুরুষের বদলে উঠোনে এসে দাঁড়ালেন পরিমল মাস্টার। সঙ্গে সাধ্চরণ। ডলি ওদের দেখেও দেখলো না। আড় চোখে একবার তাকিয়ে বেশি মন দিল কাপড় কাচায়।

সাধুচরণ বললো, ও মাসী, মান্টারমশাই এন্ডেন।

—তা আমি কী করবো? বাড়ির লোক এখন বাড়িতে নেই।

কবিতা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছে। তার দু চোখ দিয়ে ঝরে পড়ছে অভিভূত শ্রদ্ধা। পরিমল মাস্টার তার চোখে সিনেমার নায়কের সমত্ল্য। কত বড় বিদ্ধান, অথচ সাধারণ চাধাভূষোর কাঁধে হাত দিয়ে কথা বলেন, ঠিক চাধীদের মতন মাঠে উব্ হয়ে বসেন।

ডলির থ্পথুপুনির শব্দ বেড়ে গেছে। ভদ্রলোক শ্রেণীর প্রতি তার একটা রাগ আছে, সে তার সহজাত বৃদ্ধি দিয়ে বোঝে যে তাদের বহু দুঃখ কষ্টের জন্য দায়ী শহরের লোকেরা। তা ছাড়া মান্টার শ্রেণীর ওপর তার একটা জাত ক্রোধ আছে, খুব গোপনে। তার প্রথম যৌবন বয়েনে, এক ছোকরা ইস্কুল মান্টার জনেক মিট্টি মিথ্যে কথা বলে তার সারা গায়ে হাত বৃলিয়েছিল। তথন ছিল সুখ, এখন সেই স্কৃতি ডলির কাছে বিষ। সেই মান্টার তাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়েও পালিয়েছিল।

কবিতা চাটাই পেতে দেবার আগেই পরিমল এসে বসলেন দাওয়ার এক কোণে। তারপর বললেন, মনোরঞ্জনের মা, আপনার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা আছে।

ডলি কোনো উত্তর দিল না, মুখও ফেরালো না।

- —বাড়ি থেকে বৌটাকে তাড়িয়ে দিলেন?
- **—বেশ করেছি**।

একেবারে ফৌস করে উঠলো ডলি। দর্শিতার মতন ঘাড় বাঁকিয়ে বললো, বাড়িথেকে অলন্ধী ঝৌটিয়ে বিদায় করেছি, এখন আমার শান্তি। ছেলে তো গেছে গেছেই? ঐ ভাতার–খাগীকে দৃধ কলা দিয়ে পুষকো কেন?

সাধুচরণ জসহিষ্ণু ভাবে বললো, ও মাসী কী হচ্ছে? একটু চুপ করো না— পরিমল মাস্টার হাসলেন।

নাটক—নভেলে প্রায়ই গ্রামের আদর্শবাদী স্কুল শিক্ষকের একটা চরিত্র থাকে। ভাদের পোশাক হয় পাজামা ও গেরুয়া পাঞ্জাবি, কাঁথে পথিক—ঝোলা। বড় বড় চুল। রবি ঠাকুরের ভাষায় কথা বলে। পরিমল মান্টারও সেই টাইপের চরিত্র হলেও এই সুমহান ঐতিহ্য তিনি রক্ষা করেন নি পোশাক ও কথাবার্তায়। পরনে সেই লঙ্গি আর একটা গেঞ্জি, পায়ে রবারের চটি। মাথার চুল পাতলা হয়ে এসেছে।

ঈষৎ কৌতুকের সুরে, যেন ডলিকে আরও ক্ষেপিয়ে তোলার জন্যই তিনি বললেন, কান্ধটা আপনি ভালো করেন নি।

- —ভালো করিছি কি মন্দ করিছি সে আমি ব্ঝবো। অন্য কারুর ফৌপড়–দানালি করবার দরকার নেই। যার জন্য আমার ছেলেটাই চলে গেল, সেই রাক্ষ্সীকে আমি বাড়িতে রাখবো?
  - —কিন্তু এ জন্য পরে যদি আপনাকে পন্তাতে হয়?

রাগের চোটে ডলি প্রায় লাফাতে শুরু করে দিল। মাস্টার বাবৃটির এই ধরনের গেরেমভারি কথা সে একেবারে সহ্য করতে পারছে না।

সাধুচরণ থামাবার চেষ্টা করতে লাগলো তাকে। পরিমল মাস্টার যেন ব্যাপারটা বেশ উপতোগই করছেন।

সাধুচরণের দিকে হাত বাড়িয়ে বলদেন, বিড়ি আছে?

বিড়িটি ধরিয়ে তিনি বললেন, মনোরঞ্জনের মা, আপনার সঙ্গে আমি ঝগড়া করতে আসিনি। রাগ–মাগ না করে মন দিয়ে শুন্ন। কাগজপত্রে আপনার ছেলের–বউয়ের কয়েকটা সই লাগবে। মনোরঞ্জনের নামে বারো হাজার টাকা পাওয়া যাবে।

- **—কে কিসে সই করবে, তার আমি কী জানি**?
- —কত টাকা বললুম, শুনতে পেয়েছেন? বারো হাজার টাকা। আপনারা পাবেন।

একজন জাদুকর এসে জাদুর মায়া ছড়িয়েছে। ডলি, সাধ্চরণ আর কবিতা নিখাস বন্ধ করে, স্থির চক্ষে চেয়ে আছে জাদুকরের মুখের দিকে। নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই।

পরিমল সাধুচরণকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোরা যাবার আগে ফর্ম সই করে নিইয়েছিলাম, মনে আছে? আমি জানি তো তোদের ধরন। তোদের নামে গুপ ইনসিওরেন্স করিয়ে রাখা আছে। একজন কেউ বাঘের পেটে গেলে তার নামে বারো হাজার টাকা পাওয়া যাবে। তুই মরলে তোর পরিবারও পেত।

- —মাস্টারমশাই, আপনি আগে তো বলেন নিং
- **—কেন আগে বললে তুই ইচ্ছে করে বাফ্যের পেটে যেতি** ?

বালতির জ্বলে খলবলিয়ে হাত ধুয়ে আঁচলে মুছতে মুছতে ডলি দৌড়ে চলে এলো কাছে। —বারো হাজার টাকা পাবো? সে কভ টাকা?

পরিমল জিজেসে করলেন জমির দর এখন কত যাচ্ছে রে সাধৃ? বারো শো টাকা নয়? তা হলে ধরুন, এক লণ্ডের দশ বিঘে ধান জমি।

ডলির চোখ দিয়ে জলের রেখা নেমে এলো।

সাধ্চরণ বললো, এই বুঁচি, শিগগির যা, মাঠ থেকে তোর বাবাকে ডেকে নিয়ে। আয়।

কবিতা দাওয়া থেকে লাফ দিয়ে উঠোনে নেমেই ছুটলো।

- —সেই জন্যই তো বলছিল্ম বউকে তাড়িয়ে দিলেন, এখন বউয়ের সই না পেলে তো কিছু হবে না। তখন আমি অসুখে পড়ে ছিলুম—
  - —কেন, বউয়ের সই লাগবে কেন?
  - --সেইটাই নিয়ম।
  - —ওর বাপ সই করলে হবে না?
  - <u>—</u>মা ৷
  - —আমিও নাম পিখতে পারি, সই দিতে জানি। আমি সই দিলেও হবে না?
  - --বউ নমিনি। বউয়ের নাম লেখা আছে। আইনের চোখে বউই উত্তরাধিকারী।

চোখের জলের ফোঁটা নামতে নামতে থেমে গেল ডলির চিবৃকে। এক দৃষ্টে সে চেয়ে রইলো পরিমল মাস্টারের দিকে। সেই দৃষ্টিতে মিশে আছে ধিকার, অভিশাপ, ঘৃণা আর হতাশা। এই সবই শহরের লোকের ষড়যন্ত্র। মনোরঞ্জন তার পেট থেকে বেরোয় নিং তার নাড়িকাটা ধন নয়ং তার শরীরের রক্ত জমানো বৃক্তের দৃধ খায়নি ছেলেটাং তার গু–মৃত কে পরিষ্কার করেছে! নিজে না খেয়ে ডলি কতদিন তার ছেলেকে খাইয়েছে। জন্মদাতা বাপ পাবে না, গর্ভধারিণী মা পাবে না, পাবে একটা পরের বাড়ির অবাগী মেয়েং আট মাসের বিয়ে করা ঘউ।

এই অবিচারের জন্য ডিল মনে মনে একমাত্র পরিমল মাস্টারকেই দায়ী করলো।

—মাস্টারবাবু, আপনি এত বড় একটা ক্ষতি করলেন **আমাদের**?

এবার পরিমলের অবাক হবার পালা। তিনি নিজের উদ্যোগে গ্রুপ ইনসিওরেন্স করিয়ে দিয়েছিলেন, বারো হাজার টাকার বন্দোবস্ত হয়ে আছে, তারপরও তার নামে এই অদ্ভুত অভিযোগ।

তিনি বললেন, ও সাধু, কি বলছেন ইনি? আর একটা বিড়ি দে। কিংবা এক প্যাকেট সিগারেট কিনেই নিয়ে আয়,এদিকে পাওয়া যায় না? আচ্ছা থাক, একটু পরে যাস। হাাঁ বলুন তো, কী ক্ষতি করলুম আমি?

- —টাকা আমরা পাবো না, সে পাবে?
- —আহা, হা, সে পাবে মানে কি, আপনারা সকলেই পাবেন। বউকে ফিরিয়ে নিয়ে আসুন, সে এখানেই থাকবে আপনাদের সঙ্গে। তার সই না পেলে তো কিছুই হবে না, তারপর টাকাটা পেলে যাতে ভূতে লুটে পুটে না খায়, জমি জায়গা কিনে ঠিক মতন খাটানো যায়, সে ব্যবস্থা আমি করবো।

এই সময় ছুটতে ছুটতে হাজির হলো বিষ্টুচরণ। উদ্দ্রান্তের মতন অবস্থা। সে তেবেছে মাস্টারমশাই বুঝি পকেট বোঝাই করে হাজার হাজার টাকা এনেছেন তাদের দেবার জন্য। বাঘের পেটে মানুষ গেলে যে কেউ টাকা দেয়, সে কথাটা বিষ্টুচরণের কিছুতেই বোধগম্য হবে না। তার মাথায় কেউ হাতুড়ি মেরে বোঝালেও না।

ন্তধু তো বিষ্টুচরণ নয়, তার পেছনে পেছনে এলো আরও অনেক লোক। মৃত মনোরঞ্জনের বাড়িতে নাকি টাকার হরির পুট হচ্ছে!

সব কিছু নির্ভর করছে একটা এক রন্তি বিধবা মেয়ের ওপর, এই কথাটা কেউ বৃঝছে, কেউ বৃঝছে না, এই দৃ'দলে লাগিয়ে দিলে ভর্ক। এরই মধ্যে নিরাপদ একজনকে 'গাঁড়োলের মতন বৃদ্ধি' বলে ফেলায় সে চটে আগুন! তখন দৃ'জনে হাতাহাতি লেগে যাওয়ার উপক্রম। অন্যরা ছাড়িয়ে দিল তাদের।

পরিমল মাস্টার সামনে যাকে পাঞ্ছেন তার কাছ থেকেই বিড়ি চাইছেন একটা করে। বিড়ি টানতে টানতে এক সময় তিনি উদাসীন হয়ে গেলেন। মনোরঞ্জনের চেহারাটা খুব মনে পড়ছে তার। যেন হঠাৎ সে এক্ষ্ণি এখানে এসে উপস্থিত হবে!

তিনি বারো হাজার টাকার ব্যাপারটা বলার পর সবাই এমন উত্তেজিত, যেন মনোরঞ্জন মরে গিয়ে ভালো কাজই করেছে।

গ্রন্থ ঈনসিওরেন্স ব্যাপারটা চালৃ হয়েছে কবছর মাত্র। এদিককার লোক কেউ জানতোই না। মান্টারমণাইয়ের কল্যাণে এর আগে তারা জেনেছে জেলেদের কো—অপরাটিভের কথা, চাষের জন্য ব্যাশ্ব থেকে ঋণ পাবার কথা, এবার আরো শুনলো বাঘে মানুষ মারার থেসারৎ—এর আজব খবর। মনোরঞ্জনকে মেরেছে বনের বাঘ, তাহলে টাকা কি ঐ বাঘ দিচ্ছে? বাঘ নয়, গভর্নমেন্ট? মানুষ মরলে গভর্নমেন্টের কি মাথা ব্যথা? বাঘের বদলে একটা মানুষ যদি আর একটা মানুষকে মারে, তা হলে সেই মরা—মানুষটার পরিবারকে গভর্নমেন্ট টাকা দেয় না কেন? এসব বোঝা সত্যিই খুব শক্ত নয়?

টাকটো গভর্নমেন্ট দিচ্ছে না, দিচ্ছে ইনসিওরেন্স কোম্পানি? সে আবার কোন দাতাকর্ণ?

হাঁা, গভর্নমেন্টও দিচ্ছে কিছু। মানুষে মানুষ মারলে গভর্নমেন্ট কিছু দেয় না বটে, কিন্তু বাথের অভিভাবক হিসেবে গভর্নমেন্ট কিছু দেয়। পরদিন ভিনটের লক্ষে আসা খবরের কাগজে জানা গেল সেই খবর। সুলেথক অরুণাংগু সেনগুপ্তর মর্মস্পর্শী রচনার গুণের জন্যই হোক বা যে—জন্যই হোক, বিধানসভায় সরকার পক্ষ ঘোষণা করেছেন যে এখন থেকে সুন্দরবনের বাদ্য—নিহত মানুষের পরিবারকে ভিন হাজার টাকা জনুদান দেওয়া হবে। সরকার শুধু সুন্দরবনের বাদ্ব সংরক্ষেণের ব্যাপারেই উৎসাহী, সেখানকার মানুষদের কথা চিন্তা করেন না, এটা ঠিক নয়।

তা হলে দাঁড়ালো, বারো আর তিন পনেরো। জ্যান্ত মনোরঞ্জন থ্যুরে বয়েস পর্যন্ত বেচে থাকলেও জীবনে কখনও পনোরো হাজার টাকার মুখ দেখতো না।

নাজনেখালির মনোরঞ্জন বাষের পেটে গেছে বলে তার বাড়ির লোক পনেরো হাজার টাকা পাবে, এ কথা দক্ষিণ চবিশ পরগণার একটি মানুষেরও জানতে বাকি রইলো না। দিল্লিতে ষষ্ঠ যোজনায় কত কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে, তার থেকে এ সংবাদ অনেক বেশি মূল্যবান এখানে।

গোসাবার কাছে মালোপাড়ার বিধবা পদ্মীতে থান কাপড় পরা মেয়ে মানুষরা এ কথা শুনে তাব্দ্ধব। তাদের ঘরের পুরুষরা তো সবাই বাঘের পেটে গেছে, কই, তারা তো এক পয়সাও পায় নি সে জন্যং

## একটি সংক্ষিপ্ত অথচ ঘটনাবহুল অধ্যায়

এবার আর মিনমিনে শ্রীনাথকে সঙ্গে আনা হয়নি। নিতাইচাঁদের সঙ্গে এসেছে বিদ্যানাথ, আর মাঝ পথে জুটে গেছে ফটিক বাঙ্গাল। এই সেই ফটিক, যার জন্যই তাড়াহুড়ো করে মনোরঞ্জনের সঙ্গে বাসনার বিয়ে দিতে হয়েছিল। এই ফটিককে সঙ্গে আনার খুব একটা ইচ্ছে ছিল না নিতাইচাঁদের, সে এরই মধ্যে বাসনার সঙ্গে গুজগুজ ফুসফুস শুরু করেছে। তবু টাকা পয়সার ব্যাপার, লোকবল থাকা ভালো। বাসনার গয়না উদ্ধার করতে হবে এবং সম্ভব হলে এবারই বেচে দিয়ে যেতে হবে এ এক বিঘে সাত কাঠা তিন ছটাক জমি।

নিতাইচাঁদ তেবেছে যে ফটিক বাঙ্গালের সঙ্গে বৃঝি হঠাওই দেখা হয়ে গেছে লঞ্চে, কিন্তু ফটিকের জীবনে সব কিছুই হিসেব করা। তিরিশ একপ্রিশ বছর বয়েস ফটিকের, এর মধ্যে যে তিনটি বিয়ে করেছে পুরুতের সামনেই। আর বাদ বাকি তো আছেই। দূর দূর গ্রামে সে বিয়ে করে আসে নাম ভাঁড়িয়ে, তারপর এক বছর দেড় বছর বাদে বউ ছেড়ে পালাতে তার কোনো রকম দিন্ধা থাকে না। মেয়েরা তার কাছে মিষ্টি আখের মতন, যতক্ষণ রস ততক্ষণ সোহাগ, তারপর সারা জীবন ছিবড়ে বয়ে বেড়াবার মতন আহাম্মক সে নয়।

ছিপছিপে ফর্সা মতন চেহারা, চোথ—নাক চোখা, দৃষ্টি সদাই চঞ্চল। ফটিক ছেলেটি প্রতিভাবান, নইলে এত মেয়ে পটাপট পটে কেন তাকে দেখে? কথাবার্তায় অতি তুখোড়। এতদিনের মধ্যে মাত্র একবার হীসখালি গ্রামে ধরা পড়ে মার খেয়েছিল সে। সে কি শুয়োর পেটা মার। তারপর তিনমাস বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়েছিল তাকে। তবু মেয়েধরাই এখনো ফটিকের জীবিকা।

গতকাল দুপুরে পুকুরে স্নান করতে করতে ফটিকের মাথায় একটা ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল হঠাং। এ রকম তার হয়। মাঝে মাঝে সে যেন বাতাসে দৈববাণী শুনতে পায়। বাসনা বিধবা হয়ে নিজের বাড়িতে ফিরে এসেছে, এ খবর ফটিক পেযেছে যথাসময়ে। প্রথমে সে ও নিয়ে মাথা ঘামায় নি। কিন্তু পুকুরের কোমর জলে দাঁড়িয়ে তার ষষ্ঠ ইন্টিয় এবং তৃতীয় নেত্র যেন আচমকা তাকে বলে দিল এই মেয়েটার মধ্যে মধু আছে। গুরে ফটিক লেগে যা।

কয়েকদিন ধরে আড়ালে আড়ালে তক্কে তক্কে থেকে সব থবর সংগ্রহ করেছে ফটিক। বাসনারা যে আজ এই লক্ষে যাবে সে আগেই জ্বানে। কিন্তু এক সঙ্গে এলে যদি কেউ কিছু সন্দেহ করে সেইজন্যই নিজের গ্রাম থেকে না উঠে সে পাটনাখালির কলেজ ঘাট থেকে লঞ্চ ধরেছে। ছাদে, কেবিনঘরের পিছনে ঠেস দিয়ে জবুথবু হয়ে বসে আছে বাসনা, এক পাশে তার দাদা জন্য পাশে কাকা। ওদের দেখে কত স্বাভাবিক ভাবে চমকে উঠলো ফটিক।

মেয়েদের মন কী করে জয় করতে হয় তা জানার জন্য ফটিককে ডেল কার্নেগীর বই পড়তে হয়নি। সে ঠিকই জানে যে সদ্য বিধবা মেয়ের সঙ্গে ভাব জমাবার শ্রেষ্ঠ উপায় তার মৃত স্বামীর প্রশংসা করা। সহানৃত্তি বড় চমৎকার সিঁড়ি, একেবারে ঠিক জায়গায় পৌছে দেয়।

অ–বাঙ্গাল মেয়ের সঙ্গে কক্ষণো বাঙ্গাল ভাষায় কথা বলে না ফটিক। এ ব্যাপারে সে খুব সতর্ক।

—ভগবানের কি বিচার। আমাদের মতন হেঁজিপেজি অকমা লোকদের নেয় না, আমরা বাঁচলেই বা কি, মলেই বা কি, আর নাজনেখালির মনোরঞ্জন খাঁড়া, অমন সোলর চেহারা, আর কি দরাজ দিল, সেই মানুষটাকে অকালে নিয়ে গেল।

এইভাবে কথা শুরু করে ফটিক। তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘধাস ফেলে বলে, জীবন অনিত্য, কে কবে আছি কবে নেই...। দুজন মাছের চালানদার এই মূল্যবান দার্শনিক তত্ত্বটিতে খুব মনোযোগের সঙ্গে সায় দেয়। একজন মন্তব্য করে, যা বলেছেন দাদা, আমাদের বাঁচা মরা দুই–ই সমান। বোঝা যায়, বহুদিনের নিশ্বল অভিমান থেকে এই কথাটা বেরিয়ে আসছে।

—রাজযোটক যাকে বলে। এমন বিয়ে কটা হয়? পাত্রটি ধেমন ভালো, তেমন আমাদের গায়ের মেয়েও রূপে গুণে কিছু কমতি নয়, এরকম মিল সহজে দেখা যায় না। তাও সহ্য হল না ভগবানের?

মাথায় ঘোমটা দিয়ে কলা—বউ এর মতন নিথর হয়ে বসে আছে বাসনা। মাঝে মাঝে ফৌস ফৌস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে শুধু। ফটিক তাকে উদ্দেশ্য করে একটানা ঐ ধরনের কথা বলে চললো।

ফটিকের নির্লজ্জতায় নিতাইচাঁদ প্রথমটা স্তম্ভিত হয়ে যায়। এই ছোড়াই বাসনাকে নিয়ে পালাতে গিয়ে ধরা পড়েছিল। ইচ্ছে হয় একটা লাখি মেরে ছৌড়াটাকে নদীতে ফেলে দিতে।

নিতাইটাদের দিকেই তাকিয়ে ফটিক এর পরে বললো, কাকা কেমন আছেন? কইখালির নেবারণ দাস আপনার খৃব সুনাম কচ্ছিল, আপনি নাকি বিনা সুদে ওকে দুশো টাকা হাওলাৎ দিয়ে অসময়ে বড় বাঁচা বাঁচিয়েছেন।

নিতাইচীদকে বাধ্য হয়েই হাসতে হয় একটু। প্রশংসা গুনলে খুশী না হয়ে পারা যায়? নিবারণ দাসের কাছ থেকে সুদ নেওয়া হযেছিল ঠিকই, কিন্তু কোনো জামিন ধরা হয়নি, সেই জন্য সে সুনাম করেছে?

ফটিক এরপর বিদ্যানাথের দিকে ফিরে বললো, ভূতোদা, তোমার পার্টি নাকি তাসের টুর্নামেন্ট জিতেছে? খেজুরিয়াগঞ্জে খেলতে যাবে? বড় খেলা আছে। যাদের লোক চরিয়ে খেতে হয় তাদের সবরকম খবরও রাখতে হয়। যে লোকের সঙ্গে একবার পরিচয় হয়েছে, তার নাড়ি নক্ষত্রের সন্ধান জানে ফটিক। বিদ্যানাথ একবার সেখান থেকে একটু উঠে গেলে ফটিক তার জায়গাটায় বসে, বাসনার পাশে।

গাদাগাদি ভিড়ের লঞ্চ। এখন কে কোথায় বসলো তা নিয়ে কোনো কথা চলে না। ইঞ্জিনের ঘ্যাস ঘ্যাস শব্দের জন্য কেউ কথা বললে একটু দূরের লোক শুনতে পায় না। ফটিক ফিসফিস করে বাসনাকে বললো, জীবনে এরকম দুঃখ এলে, সে দুঃখ অন্য কারুর সঙ্গে ভাগ করে নিতে হয়। তবেই না তা সওয়া যায়?

বাসনা ভাগর চোখ মেলে তাকালো ফটিকের দিকে। এই মানুষটির জন্য তাকে একদিন দারুণ লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে, তবু এর ওপর সে রাগ করতে পারলো না। ফটিকের মুখখানাই এমন যে তাকালে আর রাগ থাকে না। তাছাড়া এত ঝগড়াঝাটির মধ্যে এই একজনমাত্র লোক শুধু কত নরম করে শুধু দুঃখের কথাটাই বললো।

- --মনোরঞ্জনের ছবি আছে তোমার কাছে?
- --ছবিং
- —ফটো তুলে রাখোনি এক সঙ্গে? গোসাবায় তো পাঁচ টাকায় ফটো তুলে দেয়। ইস কী নিয়ে কাটাবে সারা জীবন!

কোনোরকম স্বার্থের গন্ধ নেই ফটিকের মধ্যে। একটি নীতিতে ফটিক সব সময় অটল থাকে। ধীরে বন্ধু, ধীরে।

এক সময় গলা খাঁকারি দিয়ে নিতাইচাঁদ জিজ্ঞেস করলো, ত্মি ইদিকে কোথায় যাচ্ছো ফটিক?

- —আজ্ঞে কাকা, আমি যাচ্ছি নাজনেখালি, সেখানে আমার এক মাসীর বাড়ি—
- —তা হলে চলো আমাদের সঙ্গে..বাসনার শৃশুর বাড়িতে একট্ গোলমাল কচ্ছে, তুমি আমাদের গাঁয়ের ছেলে, পাশে একটু দাঁড়াবে—

নিশ্চয়ই। ফটিক তো তাই–ই চায়। লঞ্চে সে কি হাওয়া খাওয়ার জন্য উঠেছে? তার মাসীর বাড়ি সারা পৃথিবীতে ছড়ানো।

রাসনার যেন কোনো ইচ্ছে অনিচ্ছে নেই। সে কোথায় থাকবে কোথায় যাবে, তা সে নিজে ঠিক করতে পারে না। শশুরবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল, চলে এলো বাপের বাড়ি, আবার বাপের বাড়ির লোকই তাকে নিয়ে চলেছে শশুরবাড়ি। সেখানে গেলে যে আবার কী কুরুক্তের শুরু হবে, তা ভাবলেই বাসনার রক্ত হিম হয়ে যায়। তার একট্ও যেতে ইচ্ছে করছে না। ও বাড়ির পেছনের একট্খানি ক্ষমিতে বেগুন গাছে ফুর দেখে এসেছিল বাসনা। এখন সেখানে নিশ্চয়ই কচি কচি বেগুন ফলেছে। মনোরঞ্জন নিজের হাতে ঐ বেগুনের ক্ষেত করেছিল। বাসনা সেদিকে কী করে তাকাবেং ধানের গোলা, ঝিঙের মাচা, সব কিছুতেই মনোরঞ্জনের হাতের ছাপ।

নাজনেখাণি এসে গিয়েছে বলে কিছু লোক উঠে দাঁড়াতেই বাসনার বুকের মধ্যে দুপ দৃপ করে উঠলো। এই জায়গাটার নাম শুনলেই তার এরকম হচ্ছে কদিন ধরে। বিয়ের আগে সে নাজনেখালির নামই শোনে নি।

জেটি ঘাটায় নামতেই বোকা নগেন দাসের সঙ্গে দেখা।

প্রত্যেকদিন এই সময়ে নগেন দাস এখানে দাঁড়িয়ে থাকে। সে কোনো দিন লক্ষে উঠে কোথাও যায় না, ভার কাছে কেউ আসে না, তবু এই একটা নেশা। এই লক্ষের মানুষজনের ওঠা–নামা দেখাই তার কাছে এক ঝলক বাইরের পৃথিবী দেখা।

নিতাইটাদকে সে নিজেই ডেকে বললো, ও মশাই, আবার ফিরে এসেছেন? ভালো করেছেন। খবর শুনেছেন তো?

আর একজন লোক বললো, এই তো মনোরজন খাঁড়ার বউ ফিরে এসেছে। অন্য একজন বললো, তাহলে আর চিন্তা নাই, বিষ্টু খাঁড়ার কপালডা ফিরা গ্যাল এবার।

ভুরু দুটো নেচে উঠলো নিতাইচাঁদের। কী ব্যাপার? এরা কী বলতে চায়?

দুপা বাড়ালেই মোচা বিষ্টুর চায়ের দোকান। সেখানে এসে চায়ের অর্ডার দিল ফটিক। একদল লোক তাদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে। বাসনাকে বসানো হলো বাণী কাঠের তক্তার বেঞ্চে।

- —আপনে শোনেন নাই, <mark>মনোরঞ্জনে</mark>র বউয়ের নামে ভারত সরকার আর বাংলা সরকার পনেরো হাজার টাকা দেবে
  - —সাহেবরাও আরও কিছু দিতে <mark>পারে শুন</mark>ছি।
  - —জামেরিকা দিলে রাশিয়াও দেবে।
  - —দিল্লিতে নিয়ে গিয়ে ইন্দিরা <mark>গান্ধী ওর হাতে প্রাইজ দে</mark>বে না?

একটা হাসির রোল পড়ে যায় মনোরজন খাঁড়ার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বেশ একটা রসিকতা জমে উঠেছে। বাঘে মারলে পনেরো হাজার টাকা। তুমি জলে ড্বে মরো, কেউ তোমায় পান্তা দেবে না। তুমি যদি ওলা উঠোয় মরলে তো মরলে, ব্যাস, ফুরিয়ে গেল! এমন কি, ভোমায় পাগলা কুকুরে কামড়াক কিংবা জাত সাপে কাটুক, কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামাৰে না। কিন্তু বাঘে তোমার ঘাড় ভেঙে দিলেই পনেরো হাজারটি কড়কড়ে টাকা পেয়ে যাবে। গভর্নমেন্ট দেবে 🛮 চুকুমৎকার ব্যাপার না?

নিতাইচীদ একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা থেয়ে গেছে। কিছুই বুঝতে পারছে না। পনেরো হাজার টাকা কাকে বলে এরা জানে? ঐ মেয়ে এত টাকা পাবে কেন!

ফটিকের বুকের মধ্যে রেলগাড়ির ইঞ্জিন চলছে। তার মণ বলেছিল না, এই মেয়ের ্র মধ্যে ১ ডু লস্কর। মধ্যে মধু আছে? পনেরো হাজার টাকা। দেখা যাক ঐ টাকা কে পায়। তার নাম ফটিক

নদীর ধারের বাঁধের ওপর দিয়ে দলে দরে লোক আসছে বাসনাকে দেখবার জন্য। 🔚 আজ হাটবার, এমনিতেই অনেক লোক আসতে শুরু করে এখন থেকেই।

ু মনোরঞ্জন খাঁড়ার বিধবা বউ এখন দারুণ এক দুষ্টব্য ব্যাপার। এক গলা ঘোমটা টেনে এ যে পুটুলিটি বসে আছে তার ক্রাক্তব একটা ভাই ্ৰ কিশী। এ য

ফটিক নিতাইচাঁদের কাঁধে হাত ছুঁইয়ে বললো, কাকা একটু শোনেন।

70

তারপর ভিড়ের জটলা থেকে নিতাইচীদকে খানিকটা দুরে টেনে নিয়ে গিয়ে দারুণ উন্তেজিতভাবে বললো, কাকা, ব্যাপারটা বোঝলেন নি? আপনাগো মাইয়া এখানে আনছেন, সব টাকা তো অরা লইয়া যাবে।

নিতাইচাঁদ বললো, কার টাকা? কিসের টাকা বলো তো?

—ঐ যে শোনলেন নাং মনোরঞ্জনরে বাঘে খাইছে সেই জইন্য সরকার ক্ষতিপূরণ দেবে। অনেক টাকা। ক্ষতি কার আপনাগো নাং

এমন যে ধ্রন্ধর নিতাইচাঁদ, তারও বিষয়টা মাথায় ঢুকছে না এখনো। ফটিক অতি দ্রুত বুঝিয়ে দিল।

- —তা হলে এখন উপায়<sub>?</sub>
- —কাকা, এই ফটিক বাঙ্গালের পরামর্শ যদি শোনেন, তাহলে আমি কই, চলেন এখনি আমরা ফিরা যাই।
  - —ফিরে যাবো?
- —বাসনারে একবার শশুরবাড়ি লইয়া গ্যালে হ্যারা আর ছাড়বে অরে? বাসনারে দিয়া সই—সাবুদ করাইয়া সব টাকা অরা হন্ধম কইরা দেবে না?
  - —টাকা...ওরা নেবে?

  - —তাহলে এখন উপায়?
- —চলেন, এক্ষুণি ফিরা যাই। মনোরঞ্জনের বাবা আইস্যা কইলেও জাপনে বাসনারে ছাড়বেন না, কিছুতেই ছাড়বেন না। আমাগো গ্রামের মেয়ে, আমাগো গ্রামেই থাকবে।
  - —লঞ্চ ছেড়ে গেল.. এখন আমরা ফিরবো কী করে?
- —সে ব্যবস্থা আমার, আপনে যান বাস্নার হাত ধইরা থাকেন, অগো সাথে কথা কইয়া সময় কাটান গিয়া একটু....

সত্যিই করিৎকর্মা ছেলে বটে ফটিক। হাটবার বলে অনেক নৌকো এসে লেগেছে আজ। তারই মধ্যে একটি নৌকোর মাঝির সঙ্গে দরাদরি করে ঠিক করে ফেললো সে।

তারপর ছুটে এসে বললো, কাকা চলেন।

বদ্যিনাথ কিছু বুঝতে পারেনি। সে বলতে লাগলো, কোধায়, কোধায়? মনোরঞ্জনের বাড়ি তো এদিকে।

—আগে একবার জয়মণিপুরে যেতে হবে...শিগ্**গির**।

ওদের দলটি আবার জেটি ঘাটের দিকে ফিরে যেতেই ভিড়ের একজন বললো, একি, ওরা চলে যায় যে।

- —বিষ্টুরা কোনো খবর পেলো না।
- —অবাক কাণ্ড, এখনো চিতের ধৌ উড়লো না, **আ**র বউ ড্যাংডেঙ্গিয়ে চললো বাপের বাড়ি।
  - —আবার এলোই বা কেন, ফিরে চললোই বা কেন?

মাঝপথে খেলা ভেঙে যেতে মজাটা যেন জমলো না। সদ্য বিধবা বউ, বাপের বাড়ি থেকে শশুর বাড়িতে এসে লঞ্চঘাটে পা দিয়েই ফিরে যাচ্ছে, এ কেমন ধারা ব্যাপার। দু'চারজন চলে গেল মনোরঞ্জনের বাপ–মাকে খবর দিতে।

ফটিক নিজে বাসনার হাত ধরে তুললো নৌকায়। নিতাইটাদ কেমন যেন ন্যাবড়া—জোবড়া হয়ে গেছে। নৌকোর দড়ি খুলে মাঝিকে তাড়া দিয়ে ফটিক বললো, আরে ভাই, ছাড়েন। ছাড়েন।

ভাটার সময়। তবু নাজনেখালি থেকে যত তাড়াতাড়ি দূরে চলে যাওয়া যায়, ততই মঙ্গল।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে হৈ হৈ করে এসে গেল সাধ্চরণের দল। ভিড় ঠেলে এসে জেটি ঘাটের ওপর দাঁড়িয়ে ভর্জন–গর্জন করতে লাগলো।

—মাধবদা, তোমার চোখের সৃম্থ দিয়ে মনোরঞ্জনের বৌকে নিয়ে চলে গেল, আর তুমি কিছু বললে নাং

মাধব একমনে গাঢ় নীল রঙের নাইলনের জাল ধুয়ে পরিষ্কার করছিল, সম্পূর্ণ অনুত্তেজিত দুটি চোখ তুলে সে তাকালো ওদের দিকে। ওরা আরও অনেক কথা বলে যাচ্ছে, মাধব চুপ।

তারপর হঠাৎ সে ধমক দিয়ে বলে উঠলো, তা আমি কি করুম? পরের বউ লইয়া টানাটানি করুম?

- **—তা বলে আমাদের গাঁয়ের বউকে জোর করে ধরে নি**য়ে যাবে?
- —যার যা ইচ্ছা করুক।

প্রথমে প্রায় লাফিয়ে পড়লো নিরাপদ, তারপর সাধ্চরণ, সুশীল, বিদ্যুৎ, সুভাষ স্বাই নেমে এলো নৌকোর ওপরে। মাধব হা হা করে উঠলেও কেউ গ্রাহ্য করলো না। উত্তেজনায় ওদের রক্ত টগবগ করে ফুটছে। গ্রামের ইজ্জৎ বলে কথা। আশপাশের কয়েকখানা নৌকো থেকে তারা চেয়ে নিল কয়েকটা দাঁড়, স্বাই ঝপাঝপ হাত চালালো একসঙ্গে।

ফটিক, নিতাইচীদ পেছন দিকে তাকিয়েই ছিল, ওরা এক নজর দেখেই বুঝতে পারলো একখানা নৌকো তেড়ে আসছে ওদের দিকে। ফটিক চেঁচিয়ে উঠলো, হাত চালাও, ও দাদা, হাত চালাও। আমাদের যেন ধরতে না পারে।

ভারপর শুরু **হলো নৌকো** বাইচ।

কিন্তু নাজনেখালির জয়হিন্দ ক্লাবের দুর্দান্ত মেশ্বারদের সঙ্গে পারবে কেন মামৃদপুরের লোকেরা। নিতাইচাঁদ আর বিদ্যিনাথ দুজনেই বাবু ধরনের, তারা নৌকোর দাঁড় ধরতে জানে না।

মাধবের নৌকো একেবারে ঠাস করে লাগলো নিতাইচাঁদের ভাড়া নৌকোর গায়ে। সাধুচরণ আগেই ঝুঁকে ছিল, খপ করে চেপে ধরলো বাসনার হাত।

নিতাইচীদ বললো, এই, এই, আমাদের মেয়ের গায়ে হাত দেবে না।
নিরাপদ বললো, শালা, চোর, আমাদের গেরামের বউকে চুরি করে পালাচ্ছো।
দু'দলই হাতের দাঁড়গুলো উচু করে তুলেছে, এই বুঝি কাজিয়া বাধে।

সাধুচরণ বাসনার হাত ধরে একটা হাঁচকা টান দিতেই উন্টে গেল নিতাইচাঁদের নৌকোটা। বেগতিক বুঝে ঠিক সেই মুহূতেই ফটিক জলে ঝাঁপ দিয়েছে।

অত্যন্ত কেরামতির সঙ্গে নিজের নৌকোটা সামলে আছে মাধব। এই সব ব্যাপারটিতেই সে বিরক্ত। সে সংসারী লোক, তাকে আবার জড়িয়ে পড়তে হলো ঝঞাটে। সে চাঁচাতে লাগলো, আরে বইস্যে পড়, বইস্যে পড় হারামজাদারা, এডারেও উন্টাবি।

এত বড় একখানা নদীতে কেউ কোনো দিন সাধ করে একবারও ড্ব দেয় না। ঘাটের কাছেও স্নানে নামে না। এমন কামটের উৎপাত। সেই নদীর জলে এতগুলো মানুষ। বাসনার হাত ছাড়েনি সাধুচরণ, তাকে ড্বতে দেয়নি। নিতাইচাদকেও টেনে তুললো সূভাষ আর বিদ্যুৎ। বিদ্যান্থ কিছুক্ষণ হাবুড়বু খেল। মাঝি দুর্জন অনেক কটে আবার ভাসিয়ে তুললো তাদের নৌকোটাকে।

শুধু তলিয়ে গেল ফটিক, তাকে আর দেখতে পাওয়া গেল না। তবে, সত্যি সত্যিই কি আর তলিয়ে যাবে? বাঙাল দেশের ছেলে, ওরা নাকি জ্ঞলের পোকা হয়, ভূস্ করে আবার কোথাও মাথা চাড়া দিয়ে উড়বে ঠিকই।

ধৃতির কাঁছা—কোঁচা খুলে গেছে, নিতাইচাঁদের মাথা থেকে জল গড়াচ্ছে, গ্রিভঙ্গ মুরারির মতন দাঁড়িয়ে তড়পাতে লাগলো, আমি থানায় যাবো...জুলুমবাজ্ঞি....একি মগের মূলুক....তোদের সব কটার কোমরে দড়ি দিয়ে জেলের ঘানি যদি ঘুরোতে না পারি.... আমার নাম নিতাইচাঁদ সাধু নয়! দিন দুপুরে ডাকাতি..মেয়েছেরের গায়ে হাত.....আমি ছাড়বো না। সব কটাকে আমি....।



#### সেয়ানে—সেয়ানে

এবার দারোগার কথা।

গৌর হালদার নিছক এক রঙা মানুষ নয়। ধপধপে সাদা বা কৃচকৃচে কালো রং দিয়ে তার চরিত্র আঁকা যাবে না নিছক সত্যের খাতিরেই।

সচরাচর মফঃস্বলের মাঝবয়েসী দারোগাদের মতন গৌর হালদারের পেট মোটা চেহারা নয়, বেশ লয়া, বলশালী শরীর, গায়ের রং শ্যামলা, মুখ টা অনেকটা মঙ্গোলীয় ধরনের, চোথ ছোট এবং কম কথা বলা স্বভাব। থানার বাইরে বেরোতে না হলে তিনি ধৃতির ওপর হাফ শার্ট পরে থাকেন।

কেউ বলে, ওরে বাপরে, এমন চশমখোর লোক আর হয় না। সেই যে যতীন ঘোষাল দারোগা ছিল কাঁচা রক্ত খেগো দেবতা, বছর দশেক আগে যার ভয়ে এ ভল্লাটের মানুষ ভয়ে কাঁপতো, সবাই ভেবেছিল এমন নিষ্ঠুর মানুষ আর হয় না। এই গোঁর হালদার যেন তাকেও ছাড়িয়ে যেতে চায়। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, আর এই দারোগা ছুঁলে ছাপ্লার ফা! আবার কেউ বলে, গোঁর দারোগা যেন ঝুনো ডাব, বাইরে শক্ত কিন্তু ভিতরে দয়া–মায়া আছে। কেউ বলে, পয়সা চেনে বটে গোঁর দারোগা। পিঁপড়ের পেছন টিপে মধু বার করতে জানে। আবার কেউ বলে, শুধু হাতে থানায় গোলাম, বড়বাবু কথা শুনলেন, ঠারে–ঠোরেও পয়সা চাইলেন না। অথচ কাজ হাসিল হয়ে গোল। এমনটি আগে কখনো দেখিগনি, শুনিওনি।

একই মানুষ সম্পর্কে এমন পরম্পর বিরোধী কথা শোনা যায় কী করে? এ কোন রহস্য?

রহস্যটি আসলে সরল।

এই বাদা অঞ্চলে মোটমাট চার রকমের মান্য। বন কেটে বসতির সময় একদল এসেছে উড়িয়া থেকে, একদল এসেছে মেদিনীপুর থেকে। পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা আগেও এসেছে, পরেও এসেছে, আর এসেছে মুসলমান। এই চার রকমের মানুষ এতদিনেও একসঙ্গে মিশে যায়নি, এদের আলাদা পাড়া ও অন্তিত্ব আছে। উড়িয়ার লোকেরা স্বাই এখন খাটি বাংলায় কথা বললেও নিজম্ব সামাজিক পরিচয় মুছে ফেলেনি। আর মুসলমানদের স্বাইকেই এখানে অন্যরা বলে মোল্লা।

গৌর হালদারের পক্ষাপাতিত্ব আছে বিশেষ এক সম্প্রদায়ের প্রতি। ইনিও পার্টিশেনের পরে আসা রিফিউজি। যাদবপুরের কলোনিতে জলকাদা, নোংরা, মশা– মাছি, লাগুনা, অপমান ও দারিদ্রের মধ্যে কেটেছে শৈশব ও কৈশোর। তারপর ভাগ্যচক্রে পূলিসে কাজ পেয়েছেন। এবার তিনি প্রতিশোধ নিতে চান। তিনি যে শুধ্ ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ঘোর সাপোটার তাই নন, পশ্চিমবঙ্গীয় হিন্দুদের তিনি ঘোরতর অপছন্দ করেন। যাদবপুরে থাকবার সময় ছাত্রাবস্থায় খেলার মাঠে তিনি মোহনবাগানের দর্শক গ্যালারির দিকে নিয়মিত ইট মারতেন, হাত–বোমাও ছুঁড়েছেন কয়েকবার।

গৌর হালদার শুধ্ বাঙ্গাল নন। বাঙালদের মধ্যেও সৃষ্ণ ভেদাভেদ মানেন তিনি। তাঁর জনা টাঙ্গাইলে, তিনি মনে করেন টাঙ্গাইল, মৈমনসিং, ঢাকা, কুমিল্লা রাজসাহী নিয়ে যে একটি বৃত্ত, এখানকার মানুষই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। ফরিদপুর–যশোর–খুলনার বাঙলরাও ঠিক বাঙাল হিসেবে ধর্তব্যের মধ্যে নয়। কারণ পশ্চিবঙ্গের সংস্পর্শে আগে থেকেই ওদের খানিকটা চরিত্র নষ্ট হয়ে গেছে। তবে হাা, নিছক বাঙাল নামের জন্যই ওরা খানিকটা সহানুভূতি পাবার যোগ্য।।

ওড়িয়া, মুসলমান এবং কিছু কিছু সাওতালও যে আছে বাদা অঞ্চলে, তাদের প্রতি গৌর হালদারের তেমন কোনো বিদ্বেষ নেই, তারা বিপদে পড়লে তিনি সাধ্যমতন সাহায্য করেন। তার সমস্ত রাগ শুধু পশ্চিমবঙ্গীয় হিন্দুদের ওপর। বিশেষত কলকাতা শহর থেকে যেসব জমির মালিক বা ভেড়ির মালিক মাঝে মাঝে এখানে আসে টাকা নিয়ে যাবার জন্য, তাদের কোনোক্রমে বাগে পেলে গৌর হালদার একেবারে ছিঁড়ে খুঁড়ে খেয়ে ফেলেন। অনেক সময় আইনের পরোয়া না করে বে—আইনীভাবেও তাদের নির্যাতন বা হয়রান করেন কিংবা অর্থদণ্ড ঘটান। টাঙ্গাইলের ছাট্ট ছিমছাম বাড়ি, পুকুর, ধান জমি সব ছেড়ে অসহায়ভাবে চলে এসেছেন এক সময়, তবু পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আতিথেয়তার হাত বাড়িয়ে দেয়নি। ব্যঙ্গ—বিদ্রুপের উপহাস করেছে, যাদবপুরের জলাভূমিতে শুয়োরের খোঁয়াড়ের মতন ঘরে থাকতে দিয়েছে। সে রাগ তিনি কখনো ভূলতে পারেন না। অর্থাৎ তিনি প্রায় একটি গুণ্ড—উন্মাদ।

মরিচঝাঁপির দ্বীপ থেকে যখন বাঙালখেদা অভিযান হয়, সেবার শােকে-দুঃখে রাগে অভিমানে গৌর হালদার তিন মাসের জন্য ছুটি নিয়ে বাড়িতে বসে থেকে অসহায় ভাবে হাত কামড়েছেন। নিজে সরকারীর কর্মচারি বলে তাঁর পক্ষে প্রতিবাদ করার উপায় ছিল না। কিন্তু তাঁর মনের মধ্যে প্রতিশােধ কামনার আগুন। তারপর আবার কাজে যােগ দিয়েই তিনি অ–বাঙাল হিন্দুদের উপর বাড়িয়ে দিয়েছেন অত্যাচারের মাঝা। অবশ্য, এসবই গৌর হালদারের মনে মনে। বাইরে কিছু প্রকাশ করেন না। বিশেষ এক ধরনের মানুষের ওপরেই যে গৌর হালদারের রাগ, তা তিনি কক্ষণাে বুঝতে দেন না, তাদের সঙ্গেও কথা বলেন হাসি মুখে। তিনি সকলের সামনে এক রকম, আবার বাড়ির মধ্যে অন্যমানুষ। গৌর হালদারের ছেলে মেয়েরা যারা জীবনে কখনাে পূর্ব বাংলায় যায়িন, তারাও যদি বাড়িতে কখনাে বাঙাল ভাষা না বলে ঘটি–ভাষা বলে ফেলে, অমনি গৌর হালদার কানচাপাটি বিরাশি শিকা থাবড়া মারেন তাদের। বাইরে যত ইচ্ছে ঘটি ভাষা বলুক, বাড়িতে চলবে না।

নাজনেখলির বাঘে–খাওয়া মনোরঞ্জনের বৃত্তান্ত ইতিমধ্যেই কানে এসেছে গৌর হালদারের। জয়মণিপুরের সব ব্যাপারে নাক গলানো ইস্কুল মাস্টারনীটির হাতে লেখা একটি দরখান্তও তার কাছে এসেছে, তিনি চুপচাপ চেপে বসে আছেন। ওরা তেবেছে একখানা কাগজ পাঠিয়ে দিলেই হয়ে যাবে। গৌর হালদারের সঙ্গে একটিবার দেখা করারও দরকার নেই, না? আচ্ছা।

নিতাইটাদ গৌর হালদারের কাছে এসে সুবিধে করতে পারলো না। দারোগাবাবুর মন ভেজানোর জন্য সে অনেক রকম কাঁদুনি গাইলো। সব কথা শুনে ডায়েরি না লিখেই গৌর হালদার হাকিয়ে দিলেন নিতাইচাঁদকে। ছেলের বউকে শুশুরবাড়ির লোকেরা নিজেদের কাছে রাখতে চায়, এতে আবার নারী হরণ কীং বেয়াইতে বেয়াইতে কৌদল, এর মধ্যে পুলিস নাক গলাতে যাবে কেনং নৌকো ডুবিয়ে দিয়েছেং তা সে নৌকোর মাঝি কোথায়ং তাকে ডাকো, কেস লেখাতে হয় সে লেখাবে।

ভাড়া নৌকোর মাঝির বয়েই গেছে থানায় আসতে। সুখে থাকতে সাধ করে কে ভূতের কিল খেতে যাবে।

নিতাইচাঁদ আরও অনেকভাবে ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করলো বাসনাকে। দৃ'চারটে লোক লাগালো। যদি হাটবারে ভিড়ে গগুগোলে কোনো রকমে ফুসলে নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু নাজনেখালির জয়হিন্দ ক্লাবের সদস্যদের কড়া পাহারায় তা হবার উপায় নেই। থানাতে ঘোরাঘুরি করেও কোনো সুরাহা হলো না। শেষ পর্যন্ত নিতাইচাঁদ হাল ছেড়ে দিল।

এরপর একদিন থানায় এলা সাধুচরণ। পরিমল মাস্টার পাঠিয়েছেন। এই সাধ্চরণকে গৌর হালদারই জেলে পাঠিয়েছিলেন। তার দিকে তাকিয়ে ভূরু কুঁচকে গোর হালদার বললেন, কী রে, আবার জেলের ভাত খাবার শথ হয়েছে বৃঝিঃ ধান কাটার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা কর, আবার তোকে পাঠাবো।

সাধুচরণ বললো, মাস্টারমশাই বললেন......

—তোদের মাস্টারমশাই কোন লাট সাহেব? নিজে আসতে পারে না? বাসনার সই পাবার পর ইনসিওরেন্সের ব্যবস্থাটা জনেক পাকা হয়ে গেছে। চিঠি লেখালেখি হয়েছে সরকারের সঙ্গে। এখন দরকার শুধু থানার রিপোর্ট।

অতএব পরিমল মাস্টারকেই সশরীরে আসতে হলো একদিন।

গৌর হালদার সমস্ত্রমে উঠে দীড়িয়ে বললেন, আস্ন, আস্ন, মাস্টারমশাই, আস্ন। ওরে একটা চেয়ার দে। চা খাবেন তো? নাকি ডাব খাবেন? আমাদের থানার কম্পাউণ্ডে বড় বড় পাঁচটা নারকোল গাছ.....

শুধু মাস্টারমশাই তো নন্, সোস্যাল ওয়ার্কার, অনেক টাকার প্রজেষ্ট চালাচ্ছেন, এদের একটু খাতির দেখাতেই হয়। দু'চারজন মন্ত্রীটন্ত্রীর সঙ্গে চেনা থাকে এদের। হুটহাট করে হোম সেক্রেটারি কিংবা চীফ মিনিস্টারের পি এ বেড়াতে আসেন এদের কাছে।

গৌর হালদার নিজে একটা চেয়ারের ধুলো ঝেড়ে বসতে দিলেন পরিমল মাস্টারকে। একই সঙ্গে চা আনাবার জন্য এবং ডাব পাড়বার জন্য হাক ডাক করতে লাগলেন জমাদারদের। বিশিষ্ট অতিথির প্রতি সমান জানাতে গৌর হালদারের যে কোনো কার্পণ্য নেই।

টেবিলের দু'পাশে দুজন মুখোমুখি বসবার পর গৌর হালদার তার ছোট ছোট চোখ দুটির তীব্র দৃষ্টি স্থাপন করলেন। এই পরিমল মাস্টারের মতন লোকরাই তার এক নম্বরের শক্রণ। শহরের লোক। নেহাৎ ভাগাগুণে পশ্চিমবঙ্গে জন্মেছে বলেই সারা জীবন পাকাবাড়িতে থেকেছে, ছেলেবেলায় ঠিকঠাক শিক্ষা পেয়েছে, হাত-শ্বরচের পয়সায় সিনেমা-থিয়েটার দেখেছে, পার্কে কিংবা গড়ের মাঠে প্রেম করেছে মার্জিত, শিক্ষিত পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে, আর কোনো না কোনো দিন মুখ বেঁকিয়ে বলেছে নিচয়ই, এই রিফিউজিগুলোর জন্যই এমন সুন্দর কলকাতা শহরটা দখতে দেখতে একেবারে যা-তা হয়ে গেল।

অথচ গৌর হানদার তো প্রায় একই রকম পরিবারের সন্তান, তাঁদেরও পাকা বাড়িছিল, গোয়ালে গরু, পুকুরে মাছ জার জমিতে ধান ছিল। সে সব কিছু থেকে বিতাড়িত হয়ে এসে থাকতে হয়েছে শহরতলীর বস্তিতে। ক্যাশ ডোলের জন্য সরকারি অফিসারদের পা ধরতে হয়েছে, ঘুষ দিতে হয়েছে, এমন ইস্কুলে পড়তে হয়েছে, থেখানে পড়াশুনো কিছু হয় না, কলেজে পরীক্ষার সময় ফি জোগাড় করতে না পেরে ভিক্ষে করতে হয়েছে বড়লোকদের কাছে, জভাবের তাড়নায় বাড়ির একটা মেয়ে বাড়িছেড়ে চলে গিয়ে বেশ্যা হয়েছে... এসব কার দোষে?

- —তা গৌর বাবু, কেমন আছেন? ভালো আছেন তো? ·
- —আজ্ঞে হ্যা। আপনার মাঝে খুব জ্বর হয়েছিল শুনলাম।
- —সে খবরও পেয়েছেন। জাপনারা পুলিসের লোক, সব খবর রাখেন।
- —জ্ঞাপনি বিখ্যাত লোক, আপনার সব খবর এ তন্নাটে ছড়িয়ে পড়ে। আপনার ছেলে ডাক্তারিতে তর্তি হয়েছে?
  - ---এখনো সিলেকশান হয়নি... তা গৌরবাবু, এসেছিলুম একটা বিশেষ কাজে।
- —কাজ ছাড়া আর কেন আসবেন। আমাদের যত চোরছাঁচোড় নিয়ে কারবার, আপনাদের মতন মানী লোকের পায়ের ধুলো তো সহজে পড়ে না। আপনাদের ওখানে অ্যানুয়াল ফাংকশান কবে হচ্ছে এবারে?
  - —এই সামনের মাসে। ত্থাপনাকে যেতে হবে কিন্তু।
  - —যাবো, নিচয়ই, যাবো।
  - —আপনার কাছে এসেছিলাম একটা দরকারে। একটা ক্লেইম কেসের ব্যাপারে—
  - —বলুন। আপনি নিজে এলেন কেন, লোক পাঠালেই হতো।
  - —নাজনেখালির মনোরঞ্জন খাঁড়া নামে একটি ছেলে....

গৌর হালদার উঠে গিয়ে পাশের টেবিলে খৌজাখুঁজি করে একটা ফাইল নিয়ে এলেন, সেটা খুলে মনোযোগ দিয়ে পড়বার ভান করলেন, যেন ভিনি কিছুই জানেন না।

একবার মুখ তুলে বললেন, নিন, চা খান, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। ডাবের জল আসছে।

তারপর একটু বাদে তিনি আবার বললেন, হাঁ আপনার স্ত্রীর পাঠানো একটা দরখান্ত রয়েছে দেখছি।

—ফরচুনেটেলি, বুঝলেন গৌরবাবু, ওদের নামে গ্রুপ ইনসিওরেশ করানো ছিল, ওর বাড়ির লোক... —বাঃ তবে তো ভালোই।

সরকারও এই সব কেসে কিছু টাকা দেবে বলে ঘোষণা করেছে।

- —হাঁা, আমার কাছে সার্কুলার এসেছে।
- ---এখন আপনার কাছ থেকে একটা রিপোর্ট পেলেই....
- --কোন ফরেস্টে গিয়েছিল বললেন?
- —তিন নম্বর ব্রকে।
- —আমায় বিশ্বাস করতে বলেন?

দুজনে চোখাচোখি হলো। বৃদ্ধির লড়াই এবার আসন্ন। পরিমল মান্টার জানেন, এক সঙ্গে অনেকগুলো কাজে হাত দিলে কোনোটাই ঠিক মতন হয় না। স্থানীয় ও সি যদি ঘ্রধেরে হয়, ফরেন্টবাব্ যদি হয় অত্যাচারী, কোনো ব্যবসায়ী হয় অসাধু, এদের সবাইকে সরিয়ে দেওয়া কিংবা সব অভিযোগের প্রতিকার করার সাধ্য তার নেই। মাত্র কাছাকছি দশখানা গ্রাম নিয়ে তাদের প্রজেষ্ট। ভূমিহীন কিংবা সামান্য জমির মালিক চাষীদের স্থাবলম্বী করে তোলা এবং তাদের অধিকারবোধ সম্বন্ধে সচেতন করাই আপাতত তাঁর কাজ। এইটুকু হলেই যথেষ্ট। এইটুকু নয়, এটাই বিরাট ব্যাপার।

- ও সি গৌর হালদারের ভালো আর মন্দ দু রকম ব্যবহারের কথাই শুনেছেন পরিমল। লোকটির চরিত্রের বৈপরীত্যের ব্যাপারটা তিনি বুঝেছেন, যদিও আসল কারণটা জানেন না। এবং এ লোকটিকে তিনি ঘাঁটাতেও চাননি, তাঁর কাজে বাধা না দিলেই হলো।
  - **—ফরেস্টের জয়নন্দনবাবু ঘুরে এসে রিপোর্ট দিয়েছেন**।
  - —কোথায় ঘুরে এসেছে? সে রিপোর্টের কপি তো আমি পাইনি?
- —উনি তিন নম্বর ব্লকে গিয়েছিলেন..... রাইটার্স বিভিৎসে নোট পাঠিয়েছেন শুনেছি।

রাইটার্স বিভিংস? ও! তা তিনি তিন নম্বর ব্লকে ঘুরে কী দেখলেন? সেখানে বাঘ আছে, না নেই? সেখানে বাঘের কোনো প্রমাণ পেয়েছেন?

- —না, বাঘের কোনো প্রমাণ পাননি। তারপর কটা জোয়ার ভাটা গেছে, বৃষ্টিও পড়েছে....
- —জয়নন্দনবাবু তিন নম্বর ব্লকে বাঘের কোনো প্রমাণ দেখতে পেলেন না, পাবার কথাও নয়, সেখানে বাঘ কেন, একটা শেয়ালও নেই, আর সেখানে একটা ভাগড়া লোক বাঘের পেটে চলে গেল?
- —দয়াপুরে যে বাঘ এসেছিল, কোনোদিন কি কেউ ভেবেছে যে দয়াপুরে বাঘ অসতে পারে?
- —না, কেউ ভাবেনি। যেখানে বাঘ নেই, সেখানে বাঘ এসেছে গুনলেই লোকে বিশ্বাস করবে কেন? তবে দয়াপুরের বাঘটিকে অনেক লোক চোখে দেখেছে, একটি ছোট মেয়েকে বাঘটা মেরেছে, আমি গিয়ে সেই মেয়েটির লাশ দেখেছি, তারপর বিশ্বাস করেছি।
  - —ওথানেও অনেকে দেখেছে।

- —আপনি নিজে লাশ দেখেছেন?
- <u>—</u>না ৷
- —জ্য়নন্দন ঘোষাল বা অন্য কেউ সে লাশ দেখেছে?
- —তা ঠিক জানি না.... বোধ হয় লাশ খুঁজে পাওয়া যায়নি।
- —লাশটা কোথায় গেল? আমি তো যতদূর জানি, বাঘ যাকে ধরে, তার সবটা খায় না, দেহের বিশেষ বিশেষ জায়গার মাংস খেয়ে চলে যায়। লোকটার জামা–কাপড়ই বা গেল কোথায়?
  - —গেঞ্চিটা পাওয়া গেছে।
  - --বটে? শুধু গেঞ্জি?
  - --তাই তো শুনেছি!
  - —সেটা ফরেনসিক টেস্টের জন্য পাঠাতে হবে না? আমি তো দেখিনি সে গেঞ্জি।
  - —তা হলে গেঞ্জিটা চেয়ে পাঠাতে হয়.... আবার অনেক দেরি হয়ে যাবে...
- —দেরিং খ্রা তা দেরি তো হবেইং মনোরঞ্জন খাঁড়ার বাড়িতে কে কে আছেং তার বউ আছে নাং
  - —হ্যা, একেবারে কচি মেয়ে, সবে মাত্র বিয়ে হয়েছে।
  - —তাকে আনা হয়নি?
  - —তাকে কি থানায় জানার খুব দরকার? এখন শোকের সময়।
- —ছেলেটার বাপ কোথায়? সেও আসে নি। শুধু আপনি এসেছেন তদ্বির করতে? বুঝলাম।
- —আপনার রিপোর্টের ওপরই সব নির্ভর করছে। আপনি ফেভারেবল রিপোর্ট দিলেই বিধবা মেয়েটা আর ঐ ছেলেটার বাপ–মা টাকা পেতে পারে।

অর্থাৎ আর বৃদ্ধির খেলা নয়, এবার হৃদয়ের কাছে আবেদন।

একটা সিগারেট টানার জন্য মুখ শুল শুল করছে পরিমণ মাস্টারের। চারদিন একটাও সিগারেট খাননি, তবু নেশাটা কিছুতে ছাড়ে না। এই রকম সময়ে সিগারেট খুব বেশী প্রয়োজন হয়।

গৌর হালদার বিড়ি-সিগারেট কিছু খান না। পাশের টেবিলে সাব ইন্সপেটর অবিনাশ ফুঁক ফুঁক করে একটা সিগারেট টানছে। সেই ধোঁয়াতেই আরও আনচান করছে পরিমল মান্টারর মন। অথচ মুখ ফুটে চাওয়াও যায় না। অবিনাশের সামনের চেয়ারে বসে আছে দুটি বাইরের ছোকরা। ওরা বন-বাণী নামে চার পৃষ্ঠার একটি নিউজ প্রিন্টে ছাপা পত্রিকা বার করে। কান খাড়া করে ওরা ওনছে সব কথা।

—ঘটনাটা ঘটলো কবে যেন, আট তারিখে। আর আমার কাছে একথানা শুধ্ দরখাস্ত পৌছোলো সতেরো তারিখে। অথচ এর মধ্যে থানায় একটা রিপোর্ট নয়, কিছু না। আমায় সঙ্গে খবর দিলে আমি সরেজমিনে দেখে আসতে পারতাম না? সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে পরিমল মাস্টার এবার বিনীত ভাবে বললেন, সত্যিই, আপনাকে আরও অনেক আগে খবর দেওয়া উচিত ছিল। এটা ভুল হয়ে গেছে খুবই, জার একটা ব্যাপার হলো কি জানেন, আমিও তখন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলুম—

গৌর হালদার আবার চোখ কুঁচকোলেন। অর্থাৎ পরিমল মাস্টার বলতে চায়, ওর অসুধ না থাকলেই ও সব ব্যবস্থা ঠিক ঠাক করে দিত। সব দায়িত্ব ওর, ও একাই সব গরিবদের মহান মুক্তিদাতা। কত দরদ! মরিচঝাপির অসহায় লোকগুলোর ঘর জ্বালিয়ে যখন মেরে তাড়ানো হলো, তখন এই দরদ কোথায় ছিল পরিমল মাস্টারের? এরা তথ্ নিজের লোকদের স্বার্থ দেখে।

—আছা ধরুন, মাস্টারমশাই, কোনো লোক যদি বলে, সে মনোরঞ্জন খাঁড়াকে বিসিরহাট বাজারে দেখেছে?

একটু অন্যমনম্ব হয়ে গিয়েছিলেন পরিমল, চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলেন, কীবলনেন?

—শরুন, কেউ যদি বলে ঐ ছেলেটাকে কেউ বসিরহাট বাজারে যোরাফেরা করতে দেখেছে, তা হলে কী হবে, জঙ্গলে যাবার নাম করে কেউ যদি কিছুদিনের জন্য জন্য কোথাও ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকে, আর তার স্যাঙাতরা রটিয়ে দেয় যে, বাঘে নিয়ে গেছে? আমি লাশ দেখলাম না, কিছু না, টাইগার—ভিকটিম বলে রিপোর্ট দিয়ে দিলাম, তারপর সে লোক সত্যি না মরলে আমার চাকরি থাকবে?

পরিমল মাস্টার শুণ্ডিত ভাবে বললেন, তা কখনো হয়?

বন–বাণী পত্রিকার সম্পাদকদম গৌর হালদারের এই শেষের যুক্তিটা লুফে নিল। অবিকল সেই কথাগুলিই ছাপা হলো তাদের কাগজে। লোকে বলাবলি করতে লাগলো, মনোরঞ্জন খাড়াকে নাকি বসিরহাট বাজারে দেখা গেছে? কে দেখেছে? দেখেছে নিশ্চয়ই কেউ, নইলে দারোগাবাবু ও কথা বলবেন কেন?

থানার রিপোর্ট না পেয়ে ইনসিওরেন্স দপ্তর বেগড়বাঁই করতে লাগলো। সরকারি বিভাগও চুপচাপ। অনেক চেষ্টা করেও ওসি গৌর হালদারকে নড়ানো গেল না। পরিমল মাস্টারও মনে মনে একটু দুর্বল হয়ে আছেন। তিনি জানেন তিন নম্বর ব্লক আর সাত নম্বর ব্লক জঙ্গলের তফাৎ। স্তিয় কথাটা বলে দেওয়া সম্ভব নয় তাঁর পক্ষেও।

গৌর হালদারের সঙ্গে তর্ক করার মতন জোরালো যুক্তি তার মনে পড়লো না একটাও।

কয়েক দিন পরেই আর একটি চমকপ্রদ কাণ্ড হলো।

রায়মঙ্গল নদীতে এক সঙ্গে বাপ আর ছেলেকে আক্রমণ করেছে বাখে। তীর থেকে বেশ থানিকটা দূরে নৌকো বেঁধে ঘুযোচ্ছিল ওরা। বাঘ এসেছে সাঁতরে। অন্তত সাত বছরের মধ্যেও ও তল্লাটে বাঘের এমন উপদ্রব হয়নি। বাঘ প্রথমে এসে ধরেছিল ছেলেকে, হ'ঠাৎ ছেলের আর্তনাদ শুনে বাপ ঘুম থেকে উঠেই দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে বাঘের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাঘ মাত্র একটি থাবার আ্যাতেই তার ঘাড় তেঙে

দিয়েছে। তারপর দুজনেরই দৃটি উরুর রাং বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে সেই বাঘ।

বাপ-ছেলের লাশ নিয়ে আসা হয়েছে গোসাবায়। হাজার লোক ভেঙে পড়েছে তাদের দেখতে। কলকাতা থেকে এসেছে রিপোটাররা। পুলিশ ও বনের কর্তারা খুব ব্যস্ত। সেই লোমহর্ষক কাহিনী ছাপা হলো সব কাগজে, তাই নিয়েই সর্বত্র আলোচনা। গত বছর বাঘের পেটে নিহত মানুষের সংখ্যা ছিল তেইশ, এ বছর সেই সংখ্যা এর মধ্যেই চরিশ ছাড়িয়ে গেল।

চোখের সামনে টাটকা লাশ, তাজা রোমাঞ্চকর গল্প, তারপর আর মনোরঞ্জন খাড়ার নিরামিষ কাহিনী কে মনে রাখতে যায়। প্রমাণের অভাবে নাজনেখালির কেস চাপা পড়ে গেল একেবারে।

দৈবক্রমে, রায়মঙ্গল নদীতে নিহত লোক দুটিই পূর্ববঙ্গীয়। তাদের লাশের সামনে নিথর হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন ও সি গৌর হালদার। মনে মনে তিনি বলে চলেছেন, জানি, শুধু আমাদেরই বাঘে খায়। আমরাই সব জায়গায় মার খাই। কই, এখন তো কোনো পরিমল মাস্টার এলো না এদের জন্য দরদ দেখাতে? জানি, জানি, সব জানি, আছা আমিও দেখে নেবো।



### মাঝরাতে এক বিবাগী

এমন হয় না কোনদিন মাধবের।

দেবীপুরের খাঁড়িতে ভালো মাছ পাওয়া যাচ্ছে শুনে সে চলে এসেছিল সেদিকে। কদিন ধরে সংসারে বড় টান যাচ্ছে। শুধু গায়ের জোর আর মনের জোর দিয়ে সে আর সব দিক সামাল দিতে পারছে না।

কোধায় মাছ, সব লবডঙ্কা। সবাই মিলে জাল ফেলে ফেলে নদী একেবারে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে, সামান্য গোঁড়ি গুগলিও জার ওঠে না। ভালো করে বর্ষা না নামলে জার মাছের কোনো জাশা নেই। সেই যে কথায় বলে না, পরের সোনা না দিও কানে, কান যাবে ভোর খাঁচকা টানে। এ হলো সেরকম। কে বললো দেবীপুরের খাড়িতে মাছ, জমনি সে চলে এলো হেদিয়ে। এবার বোঝো ঠ্যালা। ভাটার সময় ফিরতে ফিরতে দেড় দিনের ধাকা।

সারাদিন জাল ফেলে ফেলে, কিছুই না পেয়ে, ক্লান্তি ও মনের দুঃখ নিয়ে এক সময় ঘূমিয়ে পড়লো মাধব। নৌকো বাঁধার কথাও খেয়াল হয়নি। মাঝরাতে টিপিটিপি বৃষ্টি পড়ায় সে জেগে উঠলো ধড়মড়িয়ে।

তার দৃষ্টিবিত্রম হলো। সে কোথায়। নদীর দৃ'ধারেই মিশমিশে জঙ্গল, এ তো দেবীপুরের খাঁড়ি নয়। আকাশে থেন কেমন ধারা ছানা কাটা মেঘ, ফ্যাকাশে মতন ভুতুড়ে আলো, নদীর জল উচ্–নিচ্, এ কোন নদী। মাধবের মনে হলো সব কিছুই অচেনা।

ছাড়া নৌকা জোয়ারের টানে ভাসতে ভাসতে কোথায় চলে এসেছে, তার ঠিক নেই। শহরে ফিরিওয়ালা যেমন কখনো রাস্তা গলিঘুঁজি ভ্ল করে না, মাধব মাঝিও সেই রকম এদিককার সমস্ত নদীর নাড়ি—নক্ষত্র জানে। কিন্তু সারাদিনের উপোসী পেট ও আধভাঙ্গা ঘুমে সে যেন আজ সব কিছই ভূলে গেছে। তার মনে হলো, এই নদীতে সে আগে কখনো আসেনি, দু—ধারেই সমান জঙ্গল এখন স্পষ্ট দেখা যাক্ষে, এত উটু গাছং সুন্দরবনের গাছ তো এত লয় হয় না, তবে এই আকাশঝাড় গাছের জঙ্গল কোথা থেকে এলোং শোনা যাক্ষে না তো সেই পরিচিত জলতরঙ্গ পাথির ডাকং

নদী ও জঙ্গল একেবারে নিঃসাড়, কোথাও কোনো আলোর বিন্দু নেই, আর কোনো নৌকোর চিহ্ন নেই, মাধব সম্পূর্ণ একা। মাঝে মাঝে উঠে দাড়িয়ে সে চারদিক যুরে যুরে দেখে ঠাহর করবার চেষ্টা করছে। নৌকোটা আপন মনে এগিয়ে যাচ্ছে তরতরিয়ে। হাল ধরার কথাও তার মনে নেই। এ যেন ভরা কোটালের বান।

ভয় পাবার পাত্র নয় মাধব মাঝি, বরং একটা চাপা আনন্দ ছড়িয়ে পড়ছে তার শরীরে। সে যেন নতুন একটা নদীপথ আবিষ্কার করেছে, নতুন একটা দেশ, এখানে তার আগে আর কেউ আসেনি।

ও কি, মাধ্ব মাঝি কি পাগল হয়ে গেল? হঠাৎ খ্যাপলা জ্ঞাল বাঁ কনুইতে বাগিয়ে ধরে সে ছুঁড়ে দিল প্রাণপণ শক্তিতে। মাঝনদীতে এইভাবে কেউ জাল ফেলে? তার মতন অভিজ্ঞ লোক কি জানে না যে জালের কাঠি মাটি না ছুলে সেখানে জ্ঞাল ফেলে কোনো লাভ নেই? জোয়ারের সময় নদীর মাঝখানে খুব কম করেও দশ–মানুষ জল হবে!

সে সব কথা চিন্তাই করছে না মাধব, এমন কি জাল তোলার পর সে দেখছেও না মাছ উঠলো কিনা। একবার তুলে পরের বার সে ছুঁড়ছে আরও জোরে, আর কী যেন বলছে বিড়বিড় করে। যেন এই নদীর মাঝখানে কোথাও আছে অতুল সম্পদ। আর কেউ টের পায়নি, মাধব ঠিক তা তুলে নেবে।

মাঝে ময়েখ জাল ফেলার ঝপ ঝপ শব্দ। অনৈসর্গিক আলো মেশানো অন্ধকারের মধ্যে এক ক্ষ্যাপা জেলে ছুঁতে চাইছে নদীর হৃৎপিন্ড।

দৈত্যরাও তো ক্লান্ত হয় কখনো কখনো। মাধব মাঝিই বা কতক্ষণ পারবে। এক সময় সে নৌকোর উপর জাল ছড়িয়ে রেখে বসে পড়লো। তার হাঁটু কখনো এত দুর্বল মনে হয়নি। সে আর দাঁড়াতে পারছে না। হাঁটু দুটি দৃহাতে জড়িয়ে ধরে সে মাথা গুঁজলো। তারপর কাঁদতে শুরু করলো একটু পরে।

সংসার যুদ্ধে পর্যুদস্তু কোনো বয়স্ক সেনাপতির কান্নার মতন এমন উপযুক্ত, নির্জন জায়গা আর হয় না।

সেইতাবেই সে বসে রইলো অনেকক্ষণ। তারপর এক সময় ভোর হয়ে গেল। তখন চোথ তুলে মাধব তাকালো তীরের দিকে। দিনের আলো বড় নির্মম, সব কিছু চিনিয়ে দেয়ে। মাধব বললো, ও হরি,এ যে দেখি রানী ধোপানীর চক। আর দুটো ট্যাক ঘুরলেই সেই সাত নম্বর ব্লকের নিষিদ্ধ জঙ্গল।

একট্র দূরে আর একটি নৌকো। আপন মনে ঘুরছে প্রথমে মনে হলো, সে নৌকোতে কোনো মানুষ নেই, কেউ দাঁড় ধরেনি, কেউ হাল ধরেনি। একি? মাধব মাঝি স্তম্ভিত।

তারপর ভালো করে চোখ রগড়ে দেখলো, নৌকোর ঠিক মাঝখানে ইট্ গেড়ে বসে আছে এক বৃদ্ধ। মাথার চুল ধপধরে সাদা, মুখে সেইরকম দাড়ি। জানুর ওপর দৃটি হাত, চক্ষু দৃটি বোজা।

এ লোকটা কে? মাধব মাঝি তো রিফিউজি নয়। সে এসেছে পার্টিশানের আশে। বাদা অঞ্চলের কোন্ মাঝিকে সে না চেনে? কিন্তু এই মানুষটিকে তো সে কখনো দেখেনি। হঠাৎ গা—টা ছমছম করে উঠলো তার। কিছুক্ষণ লোকটিকে দেখবার পর মাধব মাঝি হেঁকে জিজ্ঞেস করলো, ও মিঞা সাহেব, আপনি কোনখানে যাবেন?

বৃদ্ধ চোখ মেলে শান্ত ভাবে মাধবের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, আমি কোনোখানে যাবো নারে ভাই। তুমি খেখানে যাবে যাও।

--- আপনি এখানে কী করতাছেন? এ জায়গা তো ভালো না।

—শব্দ করো না রে ভাই, শব্দ করো না। এ সময় আকাশ পরিষ্কার থাকে, মন পরিষ্কার থাকে, এ সময় আল্লাতাল্লা আমার সঙ্গে কথা কন। তুমি যেখানে যাচ্ছো যাও।

মাধব মাঝি আর কথা না বলে কিছুক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইলো অন্য নৌকাটির দিকে। সেটি যেন নিজে নিজেই চলেছে। মাধব মাঝির নৌকো স্থির, তবু ঐ নৌকোটা যাচ্ছে কী করে?

দেখতে দেখতে নৌকোটা মিলিয়ে গেলো নদীর বাঁকে।

একটা দীৰ্ঘশ্বাস ফেলে সে কপালে হাত ছৌয়ালো।

তার নিয়তি তাকে এখানে টেনে এনেছে? দেখা যাক তা হলে। নিয়তি ঠাকুরাণীর সঙ্গে একবার মুখোমুখি হতে চায় মাধব।

জোয়ার স্থিমিত হওয়ায় নৌকোটা থেমে গেছে। মাধব এবার দাঁড় ধরলো। প্রায় ছিন্রিশ ঘন্টা সে মুখে একদানা অন্ন দেয়নি। মাটির ইড়িতে কয়েকমুঠো চাল আছে কিন্তু এখন ভাত ফুটিয়ে নেবার ইচ্ছেও তার নেই। খানিকটা কাঁচা চালই মুখে দিয়ে চিবোতে লাগলো। সে ঐ সাত নম্বর ব্লকেই যাবে।

ডাঙার কাছে এসে সে সাবধানে অপেক্ষা করলো একটুক্ষণ। হাওয়ায় গন্ধ শৌকে। পাথির কিচির মিচির ছাড়া আর কোনো শন্দ নেই। যতদূর চোখ যায়, কোথাও কোনো ঝোপঝাড় নড়ে না। বাঁদরের পাল এদিকে আসেনি। হঠাৎ দূরে বেশ জোরালো গলায় শোনা গেল কোঁকর কোঁ, কোঁকর কোঁ কোঁ! বন–বিবিকে মানত করে লোকে দেশী মুগী ছেড়ে দিয়ে যায়, সেগুলোই এক সময় বন–মুগী হয়ে যায়।

ভাটার সময় কাদা—জলে নোগুর ফেলে মাধব নামলো নৌকো থেকে। খোলের ভেতর থেকে একটা কডুল সে বার করে নিয়েছে হাতে। শূল বাঁচিয়ে, কাদায় পা টেনে টেনে সে উঠলো পাড়ে। প্রথমেই সামনের হেঁতাল—ঝোপটার ওপর মারলো কুডুলের এক কোপ। কিছুই নেই সেখানে।

তারপর কুডুলটা পাশে নামিয়ে রেখে সে হাঁটু গেড়ে বসলো মাটিতে। হাত জোড় করে মন্ত্র পড়তে লাগলো। সে বন—আটক করবে। এক মাইলের মধ্যে কোনো দক্ষিণ রায়ের বাহন থাকলে সে আর নড়াচড়া করতে পারবে না।

প্রথমে সে বিড়বিড় করে উচ্চারণ করলো। তার গুরুর শেখানো বীজ মন্ত্র। তারপর সে চিৎকার করে বলতে লাগলো বাঘ–বীধনের ছড়া।

৯৭

এই, আঁচির বন্ধন, পাঁচির বন্ধন, বন্ধন বাঘের পা—
থার শালার বাঘ চলতে পারবে না।
এই, আঁচির বন্ধন, পাঁচির বন্ধন, বন্ধন বাঘের চোখ—
এইবার বেটা অন্ধ হোক।
এই ইকোর জল, কেঁচোর মাটি
লাগবে বাঘের দাঁত কপাটি।
ছাঁচি কুমড়ো বেড়াল পোড়া
ভাঙ রে বাঘের দাঁতের গোড়া।
যদি রে বাঘ নড়িস চড়িস
খ্যাকশিয়ালীর দিব্যি ভোকে।
এনার কাঠি বেনার বোঝা
আমার নাম মাধব ওঝা! ...

মন্ত্র পড়া শেষ হলে মাধব প্রায় দু ঘটা ধরে পরম নির্ভয়ে আতিপাতি করে খুঁঝে দেখতে লাগলো জঙ্গল। একটা বাঘ আসুক, মাধব একবার মুখোমুখি দেখতে চায় তাকে। সামনা সামনি বাঘকে দেখলে সে বলবে, নে শালা নে, পারিস তো আমার জ্বালা যন্তোরা জুড়াইয়া দে একেবারে। তোরও প্যাটে ক্ষ্ধা, আমারও প্যাটে ক্ষ্ধা, হয় তুই মরবি, নয় আমি মরুম।

সাত নম্বর ব্লকের বাঘ চলে গেছে অনেক দূরে। অথবা মাধবকে দেখে তয়ে কাছে এলো না। এ ঘোর জঙ্গলে একজন একলা মানুষকে স্বেচ্ছায় যুরতে দেখলে বাঘেরও তয় পাবার কথা। সে জানোয়ারেরও তো প্রাণের তয় আছে।

মাধবের জার একটা উদ্দেশ্য ছিল, মনোরপ্তনের লাশের কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া। যদিও তার অভিজ্ঞতা থেকে মনে মনে জানে, ঘটনার একুশ দিন পর লাশের চিহ্ন চোখে পড়া খুবই অস্বাভাবিক। বাঘ সবটা খায় না ঠিকই, কিন্তু জোয়ারে এই জঙ্গলের অর্থেকটা ভূবে যায়। ভাটার সময় যা পায় নদী টেনে নিয়ে চলে যায়। বাঘ তো বেশী দূর লাশ টেনে নিয়ে যাবে না। থিদের জ্বালায় মারার পরই কাছাকাছি বসে খাবে।

অনেকখানি বন তর তর করে খুঁজেও মাধব বাঘ কিংবা লাশের কোনো চিহ্ন খুঁজে পেল না। তখন সে খুব মন দিয়ে একটা বড় গরান গাছ কাটতে লাগলো। একা পুরো গাছটা কেটে খণ্ড খণ্ড করে, ডালপালা ছাড়িয়ে নিতেও তার কম সময় লাগলো না। তার মন একেবারে শান্ত, বাঘ কিংবা বনরক্ষী কিংবা পুলিশের কোনো রকম আশঙ্কাই সেকরছেনা।

কাঠগুলো নৌকোয় তুলতে গিয়ে এক সময় সে দেখতে পেল, কাদার মধ্যে গাঁথা সাদা পাথরের মতন কী একটা জিনিস। গোটা সৃন্দরবনে পাথরের কোনো অন্তিত্ব নেই। কৌতুহলী হয়ে সে জিনিসটাকে খুঁড়ে তুলতে গেল।

সেটি একটি নর–করোটি। মাংস–চামড়া–চুল সমস্ত উঠে গিয়ে সাদা হয়ে গেছে। এই কি মনোরঞ্জন হতেও পারে। না হতেও পারে। না হওয়াই সম্ভব, মনে হয় আরও বেশী দিনের পুরানো। তবু মাধব ধরে নিল, এটাই মনোরঞ্জনের খুলি। অনেকখানি স্বস্তি পেল সে। এবার সে গাছের একটা সরু ডাল পুঁতে দিল মাটিতে। নৌকো থেকে তার গামছাটা এনে, তার আধখানা ছিঁড়ে পতাকার মতন বেঁধে দিল সেই ডালে এবং মন্ত্র পড়ে দিল মনোরঞ্জনের নামে। সে গুনিন, অকুস্থলে সে নিহত ব্যক্তির আত্মার উদ্দেশ্যে যদি একটা ধ্বজা পুঁতে দিতে না পারে, তা হলে তার ধর্মের হানি হয়। তবে কি তার গুরু শিবচন্দ্র হাজরাই এই উদ্দেশ্যে নিয়তির ছন্মবেশ ধরে তার নৌকোটা টেনে এনেছেন এই সাত নম্বর রকে?

কাঠগুলো নৌকোতে বোঝাই করে, মাথার খুলিটাও মাধব নিয়ে নিল নিজের সঙ্গে। পুলিশের দারোগাই বলো, আর গভরমেন্টই বলো, কেউ এই খুলিটা দেখে বিশ্বাস করবে না যে, মনোরঞ্জন খাঁড়াকে বাঘে খেয়েছে। এই তার প্রমাণ। এর আগেও কত লোককে খেয়েছে। তাছাড়া নদীতে ভাসতে ভাসতে কত মড়া আসে, ভাটার সময় কাদায় জাটকে যায়। এ রকম মাথার খুলি গণ্ডায় গণ্ডায় পাণ্ডয়া যেতে পারে। তবু একলা অনেক দূরের পথ ফিরতে হবে, এই খুলিটাই মাধবের সঙ্গী।

বেলা গড়িয়ে এসেছে, আকাশটা লালে লাল। পাখির ঝাঁক উড়ে যাচ্ছে নদীর এপার থেকে ওপারে। পৃথিবীটাকে এই সময় কী সৃন্দর, শান্তিময় মনে হয়।

আর্চর্য, এখনো এই নদীতে আর একটাও নৌকো কিংবা পেটোলের লঞ্চ দেখা গেলা না। প্রায় দু—আড়াই দিন হয়ে গেল মাধব কারুর সঙ্গে একটিও মন খুলে কথা বলেনি।

শুকনো লক্ড়ি, পাতা কিছু জড়ো করে এনেছিল মাধব, তাই দিয়ে তোলা উনুনে আশুন জ্বালালো। মিষ্টি জল নেই সঙ্গে, নদীর নোনা জল এত নোনা যে তা মুখে তোলা যায় না, বমি আসে। এই জল দিয়ে ভাত রাঁধলেও কেমন যেন অখাদ্য হয়। তবু কী আর করা যাবে। দু মুঠো ভাত না খেয়ে মাধব আর পারছে না।

জোয়ার আর ভাটার ঠিক মাঝামাঝি সময়টায় নদী যেন একেবারে থেমে থাকে। এই সময় আর নৌকো চালাবার মতন তাগদ মাধবের নেই। অত্যন্ত নোন্তা নান্তা আর হড়হড়ে খানিকটা ভাত থেয়ে তার শরীরটা আরও অবসর লাগছে। গুধু হালটা ধরে সে বসে রইলো। অন্ধকার নেমে এসেছে অনেকক্ষণ। নদীর দু ধারের দৃশ্য আবার অচেনা। শেষ–বিকেলে যে অত রঙ ছিল আকাশে, সে সব কোথায় গেল? এখন গুধু ময়লা ময়লা মেঘ। তবে আজ ডান পাশের জঙ্গল থেকে তেসে আসছে একটা জলতরঙ্গ পাথির ডাক। ট–র–র–র, ট–র–র-র! উ–র–র–র।

ঝুপসি অন্ধকারের মধ্যে, থেমে–থাকা নৌকোয় অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকবার পর মাধব কথা বলতে শুরু করলো।

— অ মনো, মনো রে! তুই গুইনতে পাস আমার কথা?

সাদা রঙের মাথা খুলিটা ঠিক মাধবের সামনে পাটাতনের ওপর বসানো। চোখ দুটোর জায়গায় দুটো কালো গর্ত। তবু যেন সে মাধবের দিকেই তাকিয়ে আছে। — অ মনো, চাইয়া দ্যাখ, আমি মাধবদা। অমন সোন্দর মুখখান্ আছিল তোর, কার্তিক ঠাকুরের মতন টানা টানা চক্ষ্…হায়রে, সব কোথায় গেল। মরলে সব মানুষই সমান, আমি মরলে আমার মাখাডাও এই রকমই হইয়া যাবে…আমার মাখার খুলি, তোর মাথার খুলি, মাইয়া মানুষের খুলি, সবই এক…ক্যান তুই আইলি আমাগো সাথে… ঘরে নতুন বিয়া করা বউ…

ফিন্ ফিন্ করে বাতাস বইছে। আজ আবার একট্ পরেই বোধ হয় বৃষ্টি আসবে। হ্যামন্দেট নামের প্রসিদ্ধ নাটকটির কথা তো কিছুই জানে না মাধব। জানলে বোধ হয় সে সেই অর্ধোন্মাদ রাজকুমারের অনুকরণ করতো না।

—সইত্য কথা ক তো, মনো, তোর প্রাণড়া পেরথম ঝটকাতেই ব্যায়রাইয়া গেছিল? কট পাস নাই তো? নাকি লড়ছিলি? অইন্তত একথান্ কোপও মারছিলি সে স্মুক্তির ভাইডার মাথায়ং ভোরে জামরা জনেক বিছারাইয়াছিলাম, বিশ্বাস কর, মনো, খৌজার আর কিছু বাকি রাখি নাই, ভোরে একেবারে ঝড়ে উড়াইয়া নিয়া গেলং সে স্মুক্তির ভাই রে একবার সামনে পাইলে...বিড়ি থাবি, মনোং জামি একটা খাইং জার দৃইখান্ মান্তর বিড়ি জাছে, কত দ্রের পথ—

উনুনের আঁচ এখনো নেবেনি, দেশলাই খরচ না করে সেখান থেকেই বিড়িটা ধরালো মাধব। কাল রাতে বৃষ্টি ভেজায় বিড়িটা সাঁতিসেতে হয়ে গেছে। এই রকম সাঁতিসেতে বিড়ি টানার যে কী যন্তোরা, তা ওধু ভুক্ততৃগীই বুঝবে। হে ভগবান, এইটুকু সুখও কি দেবে না।

—অ মনো, কথা কস্না কেন? অমন দম ফাটাইন্যা গলার আওয়াজ আছিল তোর!'বঙ্গে বর্গী' পালায় 'ভাস্কর পণ্ডিত' তুই বড় ভালো করছিলি..জয়হিন্দ ক্লাব এবার এক্কেবারে কানা। অশ্বিনী চইল্যা গেল, তুইও গেলি..দূর শালা—

বিরক্ত হয়ে নিবে যাওয়া বিড়িটা মাধব ছুঁড়ে ফেলে দিল জলে। ভারপর সে একটি উন্মাদের মতন কাণ্ড করলো।

মাথার খুলিটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে। তারপর সেই জনমানব শূন্য নদী ও জঙ্গলের মধ্যে গলা ফাটিয়ে চাঁাচাতে লাগলো, শোনো, শুইন্যা রাখো তোমরা, তোমরা..আমি মাধ্ব দাস মজুমদার, আমার বাপে আমারে খেদাইয়া দিছিল। মায়রে চক্ষে দেখি নাই, তবুও আমি এ—জন্মে কক্ষনো চুরি করি নাই, ডাকাতি করি নাই, কাউর কোনো ক্ষতি করি নাই। নিজের বউ ছাওয়ালপানগো দুই মুঠা ভাত দেবার জইন্যে রোজ মাথার ঘাম পায়ে ফেলি,..তাই তোমরা আমারে একটা বিড়ি পর্যন্ত মনের সুখে টাইনতে দেবে নাং তোমরা ভাবছো কিং আমি মাধ্ব দাস মজুমদার, আইজও মরি নাই। আমি মরবো না। আমি হাজার বছর বাঁইচ্যা থাকুম, আমারে মারতে পারবা না। আমারে এই রকম সাদা ফ্যাকফ্যাকে খুলি বানাইতে পারবা না..আমি লইড়া থামু। আয়, কে আসফি আয়। কে কোথায় আছোস, আয়..

জোয়ার—ভাটা, ঢেউ ও ঝড়—বৃষ্টির সঙ্গে যুঝে মাধব মাঝি ছোট মোল্লাখালি এসে পৌছোলো ভৃতীয় দিন সন্ধ্যায়। সারা শরীরে জলকাদা মাখা, পেটটা যেন ঠেকে গেছে পিঠে। শুধু জ্বলজ্বল করছে দুটি চোখ। এদিকে ছোট মোলাখালিতে দারুল হৈ চৈ, প্রচুর হ্যাজাক ও লঠনের আলো, তিনখানা লক্ষ ও গোটা বিশেক নৌকো তিড়ে আছে ঘাটে। পুলিস ও বন-বিভাগের লক্ষ এক নজরে দেখেই চিনেছে মাধব, একবার সে ভাবলো, সরে পড়বে এখান থেকে। কিন্তু তার শরীর আর বইছে না। লোকালয় দেখার পর আর সে একলা একলা জলে ভাসতে পারবে না। যা হয় হোক।

নৌকো বেঁধে ওপরে উঠে আসবার পর সে দেখলো, ব্যাপার অন্য রকম।

নদী সাঁতরে এপারে চলে এসেছে এক বাঘিনী। আজু শেখের বাড়িতে এসে একটা গরু মেরেছে কিন্তু পালাতে পারেনি শিকার নিয়ে। অতিরিক্ত দুঃসাহসের জন্যেই হোক বা খিদের দ্বালাতেই হোক, বাঘ সেখানেই গরুটাকে খেতে শুরু করেছিল। লোকজন উঠে পড়ায় সকলের তাড়া খেয়ে সে রান্নাঘরে ঢুকে বসে আছে।

সকাল থেকে প্রায় হাজার খানেক লোক যিরে রেখেছে আজু শেখের বাড়ি।
নরখাদক বাঘই আবার সবচেয়ে বেশী ভয় পায় মানুষকে। সেই বাঘিনী আর কিছুতেই
বেরুদ্ধে না রারাঘর থেকে। দূর দূর গ্রাম থেকে লোকজন ছুটে এসেছে বাঘ দেখতে।
কারুর প্রাণে যেন ভয়ভর নেই। সবাই চায় বাঘ বাইরে বেরিয়ে আসুক, দুচোখ ভরে,
প্রাণ ভরে দেখে নেওয়া যাক। সৃদ্রবনের মানুষ প্রায় কেউই কখনো জীবন্ত বাঘ
দেখেনি। যে–দেখেছে, সে সচরাচর ফিরে আসে না সে ঘটনা বলার জন্য। '

খবর পেয়ে তড়িঘড়ি পুলিস ও বন বিভাগের লোকও চলে এসেছে। বাঘটাকে রারা দর থেকে কিছুতেই বার করতে পারছে না কেউ। দর্শকরা মাঝে মধ্যে ইট—কাঠ ছুড়ে মারে, পটকাও ফাটানো হয়েছে দূটো, তাতে বাঘ আরো ভয় পেয়ে গেছে। এ পর্যন্ত টুঁ শব্দটি করেনি। কিন্তু সেটা যে রারাঘরের মধ্যে, তা বোঝা যায়। চাঁচার বেড়ার ফাঁক দিয়ে একটু একটু দেখা যায় কালো ডোরাকাটার ঝিলিক।

বাঘকে মারবার হকুম নেই। গোসাবা বাঘ প্রকল্পে খবর গেছে। সেখান থেকে তাদের দ্রুতগামী স্পীড বোটে আসছে ঘুমের ওষুধের টোটা। সেই টোটা দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে বাঘকে নিয়ে যাওয়া হবে খাতির করে।

ও সি গৌর হালদার একবার এসে ঘুরে গেছেন। বনবিভাগ এবং টাইগার প্রজেষ্ট যখন ভার নিয়ে নিয়েছে, তখন আর তাঁর করবার কিছু নেই। বাষের বদলে যদি ডাকাড পড়তো আজু শেখের বাড়িতে, তাহলে তিনিই দণ্ড–মুণ্ডের কর্তা। বাঘে গরু মেরেছে। মানুষ তো মারেনি, সুতরাং কিছু রিপোর্টও দেবার নেই তাঁর।

ভিড়ের ফাঁক-ফোকর গলে একেবারে সামনের দিকে এসে দাঁড়িয়েছে মাধব মাঝি। অপরিচ্ছর, ক্লান্ত, ক্ষ্ধার্ত, জলেভেজা শরীর, তবু উত্তেজনায় ধক ধক করছে ভার বুক। এই বাঘিনীটাই কি মেরেছে মনোরঞ্জনকে? না, তা হতে পারে না, সেই সাত নয়র রক থেকে এত দূর ছোট মোল্লাখালিতে বাঘ আসবে কী করে? তবু বাঘ

সাধ্চরণ, নিরাপদ, বিদ্যুৎরা এসেছে কিনা খুঁজবার চেষ্টা করলো সে একবার। কিন্তু এই ভিড়ের মধ্যে কিছু বুঝবার উপায় নেই। তঠাৎ তার মনে হলো, মনোরঞ্জন যেন দাঁড়িয়ে আছে তার পাশে। এক মাস আগে হলেও, এমন খবর পেলে মনোরঞ্জন ঠিক ছুটে আসতো দেখবার জন্য। এখন সে আসবে নাঃ শরীরে একটা তরঙ্গ খেলে গেল মাধবের।

ঘুমের টোটা এসে পৌছোবার আগেই ঘটনার গতি গেল অন্য দিকে। ছোট মোল্লাখালির একদল লোক দাবি তুললো, তারা বাঘকে নিয়ে যেতে দেবে না কিছুতেই। বাঘ এসে তাদের গাঁয়ের মান্য মারবে, গরু মারবে আর বাবুরা এসে সেই বাঘকে ঘুম পাড়িয়ে আদর করে নিয়ে যাবে? পুলিস ও ফরেস্ট গার্ডদের ঘিরে ফেলে তারা বললো, হয় বাঘ মারো, নয় আমাদের মারো। বনবিভাগের নিরীহ বড়বাবু জয়নন্দন ঘোষাল হাঁ৷ কিংবা না কোনোটাই বলতে পারলেন না, মুখ আমসি করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তখন উত্তেজিত জনতা জয়নন্দন ঘোষালকে বেঁধে ফেললো একটা খুঁটির সঙ্গে। বাঘ মারা না হলে তাঁকে ছাড়া হবে না। পুলিস ও ফরেস্ট গার্ডরা বৃঝলো যে ব্যাপার বে–গতিক, বাঘের বদলে মান্ষ মারার ঝুঁকি তারা নিতে পারে না। এদিকে লোক জন যা ক্ষেপে উঠেছে, এর পর তাদের প্রাণ নিয়েই টানাটানি।

পুলিস ও ফরেস্ট গার্ডদের মোট তিনটি বন্দুক, বিশেষ একজনের ওপর যাতে দায়িত্ব না পড়ে সেই জন্য তিনজনই একসঙ্গে বন্দুক উচিয়ে ধরলো আজু শেখের রানা ঘরের দিকে। কোনো রকম লড়াই দেবার চেষ্টা করলো না বাঘটা, ভিত্র ডিম হয়ে গিয়ে নিঃশব্দে বসে আছে রানা–ঘরে।

গুডুম। গুরুম। গুডুম। আঃ কী মিষ্টি আওয়াজ।

দ্বিতীয় গুলিটা খেয়েই বাঘটা রাক্লা ঘরের চ্যাঁচার বেড়া তেঙে লাফ দিয়ে পড়লো এসে উঠোনে। সঙ্গে সঙ্গে একেবারে নিঃস্পন্দ।

কী সৃন্দর চেহারা সেই বাঘিনীটার, কী অপূর্ব শরীরের গড়ন, যেন কোনো শিল্পীর সৃষ্টি। হাত আর পা দুটো ছড়িয়ে শুয়ে আছে লম্বা হয়ে, মুখে একটা কাতর ভাব।

লোকজন সরে গিয়েছিল অনেক দুরে। মাধবই চেচিয়ে উঠলো, মার মার, মার, সুষুদ্ধির শুতকে মার—

আবার সবাই ছুটে এলো সেদিকে। প্রথমেই লাফিয়ে পড়লো মাধব। হাতের কুড়ুলটা দিয়ে সেই সদ্য মৃত বাঘিনীর ওপর কোপের পর কোপ মেরে যেতে লাগলো সে। তারপর অন্যদের ধাকাধাকিতে এক সময় সে মৃথ থুবড়ে পড়ে গেল ঐ ছিরবিছির ব্যাঘ্র—শরীরে।



# ইচ্ছাপূরণ

বছর ঘুরে গেছে। আবার এসেছে ফাগ্রুন মাস, এসেছে আকালের দিন। নদীর ধারে বাঁধের গুপর উবৃ হয়ে বসে থাকতে দেখা যায় জোয়ান মদ্দ মানুষদের। হাতে কোনো কাজ নেই, ঘরে খোরাকির ধান ফুরিয়ে আসছে। আবার জঙ্গলে কাঠ কাটতে যাবার জন্য উসখুস করছে ছোকরাদের মন।

নিশ্চয়ই জঙ্গল থেকে চোরাই কাঠ নিয়ে নিরাপদে ফিরে আসছে অনেকে। নইলে আর মহাদেব মিস্ত্রির ব্যবসা চলছে কি করে। এই সময়টাতেই কারবার ফেঁপে ওঠে, তার বাড়ির সামনে জমে উঠে কাঠের পাহাড়। দিনমজুরি হিসেবে মাধব মাঝিকে কাঠ ওজন করার একটা চাকরি দিয়েছে মহাদেব, মাছ ধরা ছেড়ে সে এখন ঐ কাজ করে। প্রায়ই মাধব ভাবে, বৌ—বাচ্চাদের নিয়ে এই বাদা অঞ্চল ছেড়ে সে অন্য কোখায়ও চলে যাবে। কোখায় যে যাবে, সেটাই জানে না।

দু দশজন ঘনিষ্ঠ লোক ছাড়া মনোরঞ্জনের কথা আর কেউ মনে রাখেনি। মৃত মানুষকে নিয়ে বেশিদিন হা–হুতাশ করা এদিককার নিয়ম নয়। যে গেছে, সে তো গেছেই, যারা আছে, তারাই নিজেদের ঠ্যালা সামলাতে অস্থির।

শূন্য হাটখোলায় বসে দুপুরের দিকে তাস পেটায় সাধ্চরণ, নিরাপদ, বিদ্যুৎ আর স্তাধরা। আবার কোনো একটা যাত্রা—পালার মহড়া শুরু করার কথা মাঝে মাঝে তাবে। মাটি আমার মা নামে একটা আধুনিক পালা ওদের খুব মনে ধরেছে, কিন্তু তার নায়কের মুখে গান আছে। তখন মনে পড়ে মনোরঞ্জনের কথা।

বেশ তালো গানের গলা ছিল মনোরঞ্জনের, ওর জায়গা আর কেউ নিতে পারবে না।

তাস খেলতে খেলতে সাধুচরণ মাঝে মাঝে অন্যরকম কড়া চোখে তাকায় মোটা সূতাধের দিকে। এ দৃষ্টির মানে আছে। সূতাধ চোখ নামিয়ে নেয়।

পরিমল মাস্টার কথা রেখেছিলেন, সাধ্চরণকে তার ইস্কুলে একটা কাজ দিয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু সাধ্চরণ সে চাকরি রাখতে পারেনি। অতবড় একটা জোয়ান শরীর নিয়ে সে ইস্কুলের দফতরির ভূমিকায় নিজেকে মানিয়ে নিতে পারলো না। মাঠের জল-কাদা ভেঙে হাল চষা, চড়চড়ে রোদে নৌকো নিয়ে মাছ ধরা কিংবা আট টাকা রোজে সারাদিন কারনর বাড়িতে মাটি কাটায় সে অভ্যন্ত, দেহের ঘাম না ঝরালে কাজকে সে কাজ বলেই মনে করে না। তা ছাড়া, রোজ সাত মাইল ভেঙে সে

জয়মণিপুরে চাকরি করতে যাবে, তা হলে তার নিজের চারবিঘে জমি কে চাষ করবে? গোটা সংসার তুলে নিয়ে গিয়ে জয়মণিপুরে থাকাও তার পক্ষে সম্ভব নয়, মাইনের এ কটা টাকায় সে তাদের কী খাওয়াবে?

মাথা গরম সাধ্চরণের, ইস্কুলের এক মাস্টারের ওপর রেগে একদিন মারতে উঠেছিল। শহরে থেকে আসা মাস্টাররবাবৃটি তাকে তুই তুই বলে ডাকতেন। প্রথম দিন থেকেই তাকে অপছন্দ করেছিল সাধ্চরণ। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠার লোক বলে, এদিককার চাষীরাও মাঠে পরম্পরকে আপনি বলে। মাস্টারবাবৃটির ঘাড় চেপে ধরেছিল একদিন, সেই অপরাধেই সাধ্চরণের চাকরি গেল। আসলে, গোড়া থেকেইে ও চাকরিতে তার মন ছিল না।

চাকরিটি হারিয়ে সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য সাধ্চরণের তেমন ক্ষতি হয়নি, বরং লাভই হয়েছিল। তখনই বাগদা–পোনার হজুক উঠলো। বছরের বিশেষ একটা সময়ে এই সব নদীর দ্ধার দিয়ে বাগদা চিংড়ির বাদারা তেসে যায়। প্রায় স্বচ্ছ, সরু আলপিনের মতন তাদের চেহারা, খালি চোখে প্রায় বোঝাই যায় না। হাজার হাজার বছর ধরেই তারা নিশ্চয়ই তেসে যাকেছ, এতদিন কেউ লক্ষ্য করেনি। এখন বাগদা চিংড়ির দাম প্রায় সোনার মতন, সাহেবরা খায়, তাই তেড়ির মালিকরা ঐ বাগদা–পোনার অন্তিত্ব আবিষ্কার করে লাগিয়ে দিল গ্রামের লোকদের। ছেলে–মেয়ে–বুড়ো–মন্দা কেউ আর বাকি রইলো না, সবাই নেমে পড়লো নাইলোনের জাল নিয়ে। সেই সময়টায় সাধ্চরণ এবং তার বন্ধুরা দিনে প্রায় পঁটিশ–তিরিশ টাকা পর্যন্ত রোজগার করেছে। সেই কয়েকটা দিন বড় সুদিন গেছে।

স্ব্যেবেলা মাঠে গিয়েছিল বাসনা, তারপর মহাদেব মিপ্তিরির পুকুর থেকে গা হাত–পা–ধুয়ে ফেরবার সময় হঠাৎ চমকে উঠে বললো, কেং কেং

পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলো কেউ নেই। অথচ সে স্পষ্ট পায়ের শব্দ শুনেছিল।

জন্ধকার হয়ে গেছে, এখানে খানিকটা বাগান মতন পেরিয়ে তারপর ওদের বাড়ি।
ভিয় পায়নি বাসনা। বন-বিড়ালীর মতন শরীরের রৌয়া ফুলিয়ে একটু বেঁকে দাঁড়িয়ে
রইলো। একটু ক্ষণের মধ্যেও কেউ এলো না দেখে সে বললো, মরণ! কোন মুখপোড়া,
বিকবার স্বায় না দেখি সামনে।

্রিভাবটি খসে গিয়ে এখন তার বেশ ফুরফুরে চেহারা।

শায়ার ঘরের দাওয়া থেকে ডলি বললো, ঐ এলেন নবারের বেটী! বলি, ওবেলা থে ঝিঙেগুলো কুটে রাখা হয়েছিল সেগুলো সীতলে না রাখলে পচে যাবে না? টাকা প্রসা কি খোলামকুটি, না গাছে ফলেং

্র শাড়ী নিংড়োতে নিংড়োতে বাসনাও সমান ঝাঁঝের সঙ্গে উত্তর দিল, সেগুলো একটু আগেই রেঁধে রাখা হয়েছে। চোখ থাকলেই কেউ রান্নাঘরে গিয়ে দেখতে পারে।

\_\_বুঁচির বাপ কখন থেকে এসে বসে অছে। তাকে দুটো খেতে দেবে কোপায়, না পুকুরে গ্যাছে তো গ্যাছেই। —আর সবাই বুঝি ঠুঁটো জগনাপ? দুটো ভাত বেড়ে দিতেও পারে না?

এ রকম চলে কথার পিঠে কথা। বাসনা তার শাশুড়ির সঙ্গে সমান তালে টকর দিয়ে যায়। আতারক্ষার সহজাত নিয়মেই সে বুঝেছে যে মুখ বুজে সইলে আর হবে না, তাকে লড়ে যেতে হবে সর্বক্ষণ।

বাসনার আর কোনোদিনই বাপের বাড়ি ফিরে যাবার আশা নেই। তার সইয়ের দাম কানাকড়ি হয়ে গেছে। পরিমল মান্টার অনেক চেষ্টা করেও গ্রপ ইনসিওরেন্স কিংবা সরকারের প্রতিশ্রুত টাকা আদায় করে দিতে পারেননি। সবাই জেনে গেছে যে তিন নম্বর নয়, সাত নম্বর ব্লকেই কাঠ কাটতে গিয়েছিল ওরা। সাধ করে বাঘের খগ্লরে গেছে, একটা বে–আইনী কাজ করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে মনোরঞ্জন, সে জন্ম কে ক্ষতিপূরণ দেবেং

বাসনার মা স্প্রতা হঠাৎ মারা গেছে মাত্র দৃদিনের অসুখে। তারপর তিন মাস থেতে না যেতেই শ্রীনাথ সাধু এক মাঝবয়েসী বিধবাকে রক্ষিতা করে এনেছে বাড়িতে। বউ মারা যাবার পর একজন রক্ষিতা না রাখলে তার মতন মানী লোকের মান থাকে না। কিন্তু তার ছেলে বিদ্যানাথ এটা মোটেই পছন্দ করেনি। সেইজন্য বাপ–ব্যাটাতে এখন লাঠালাঠি চলে। নিতাইটাদ বাংলাদেশের চোরা চালানীদের সঙ্গে যোগসাজসে বেশ ভালোই রোজগারপাতি করছিল, হঠাৎ একদিন বিপক্ষ দলের হাতে বেধড়ক ধোলাই খেয়ে ঠাঙি তেঙে কাবু হয়ে পড়ে আছে বাড়িতে। ফটিক বাঙালও নদীতে তলিয়ে যায় নি, বরং পদোরতি হয়েছে তার। এখন তার দৌড় ক্যানিং পর্যন্ত। সেখানকার এক মাছের আড়তদারের মেয়ের সঙ্গে তার গভীর আশনাই চলছে। বাসনাকে মামৃদপ্রে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আর কার মাথা ব্যথা থাকবে?

সময়ের নিয়মে সময় চলে যায়, কেউ কারুর জন্য বসে থাকে না। শুধু বাসনা মাঝে মাঝে ঘুম থেকে উঠে গভীর রাত্রে খাটের উপর জেগে বসে থাকে। এখনও ভার আশা, বুঝি হঠাৎ ফিব্রে আসবে মনোরঞ্জন।

বাসনার দিকে প্রথম নজর দিয়েছিল মহাদেব মিস্তিরির ছোটভাই ভজনলাল। সে থাকে নামখানায়। মাঝে মধ্যে এদিকে আসে। দুর্গাপূজার সময় ডামাডোলের মধ্যে সে বাসনার হাত ধরে টেনে অন্ধকারের মধ্যে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। বাসনা চেঁচিয়ে উঠতেই সে ভৌ দৌড়। এর দুদিন পরে, দুর্গাপূজার ভাসানের সময় কে বা কারা যেন একা পেয়ে খ্ব ঠেন্ডিয়েছিল ভজনলালকে। আভভায়ীদের মুখ সে দেখতে পায়নি। চিনতেও পারেনি। হাটখোলার স্বাই বললো, ভাহলে নির্ঘাৎ ভূতে মেরেছে। এই কথা বলে, জার সাধুচরণের দল হেসে গড়াগড়ি যায়।

দিতীয়জন মোটা সূতাষ। ছুঁকছুঁক করে এ বাড়ির চারপাশে ঘুরে বেড়ায়, নানা ছুতোয় বিষ্টুচরণের সঙ্গে হেসে কথা বলে। মোটা সূতাষের মনে হয়, তাকে বুঝি বাসনার খুব পছন। কিন্তু বেশি দূর সে এগাতে সাহস পায় না, সাধ্চরণ প্রায়ই তার দিকে অমন রাগী চোখে তাকায় কেন? সাধ্চরণ ঠিক ধরে ফেলেছে তার মতলব। এর মধ্য একদিন বাসনা হঠাৎ মোটা সূতাষকে বললো, আপনি কবিতাকে বিয়ে করেন না কেন? আপনার সঙ্গে তালো মানাবে। তা শুনে একেবারে মাটিতে বসে পড়লো মোটা সূতাষ। যান্চলে। এই ছিল মেয়েটার মনে?

সাধ্চরণ বাসনার পরিত্রাতা, কিন্তু ইদনীং তারও মনটা ইতি—উতি করে। সেই যে নদীতে মামুদপুরের লোকেদের নৌকোটা উন্টে যাবার সময় সে বাসনার হাত ধরে টেনে এক হাঁচকা টানে নিজের কোলের ওপর এনে ফেলেছিল, সেই থেকে তার বুকটা খালি খালি লাগে। বার বার সে সেই দৃশ্যটা কল্পনায় ফিরিয়ে জানে, একলা থাকলেই সে শূন্যে হাত দিয়ে সেইরকম হাঁচকা টান দেয়ে!

কোনো না কোনো পুরুষমানুষতো বাসনাকে খাবেই, সাধুচরণ ভাবে, সে খেলে দোষ কি? মনোরঞ্জন ছিল তার বড় আপনজন, সেই মনোরঞ্জনের অবর্তমানে তার জিনিস যদি সাধুচরণ ভোগ করে তাতে কি খুব অন্যায় হয়? কিন্তু বাসনা তাকে সমীহ করে, তার দিকে ভালো করে মুখ তুলে তাকায় না। এটা বাড়াবাড়ি না? সাধুচরণ আবার সুভাষ টুভাসদের মতন মিঠে-মিঠে কথাও বলতে পারে না।

আরও যে–ক জন বাসনার শরীরটাকে খাবার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় আছে, তাদের মধ্যে প্রধান হলো তার শ্বন্ডর বিষ্টুরণ। এটাও এখানকার একটা প্রধা। যে ভাত দেবার মালিক, তার একটা ন্যায্য অধিকার আছে। একটু নিরিবিলিতে পেলেই বিষ্টুচরণ তার পুতের বৌয়ের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে। বা হাতখানা প্রথমে রাখে বাসনার পিঠে। তারপর আঙ্লগুলো লকলকিয়ে এগোতে শুরু করলেই বাসনা ছাঁটা মেরে সরে যায়। যাট বছর বয়েস পেরিয়ে গেছে বিষ্টুচরণের, গত বর্ষায় আছাড় খেয়ে তার একটা পা সেই যে ভাঙলো, আর সারেনি, এখন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে, চোখে ছানি, তবু এখনও তার লালচ মরেনি। ডলি তা ভালোভাবে জানে বলেই সর্বক্ষণ বিষ্টুচরণকে চোখে চোখে রাখে।

যে—সময় কাজ থাকে না, ঘরে ধান থাকে না, পেটে সর্বক্ষণ থিদে থিদে ভাব, সেই সময়টাতেই যে কেন মানুষের যৌন খিদে বাড়ে, তা বলে যাননি ফ্রয়েড সাহেব। নাকি বলে গিয়েছিলেন। সে সব কিছু না জেনেও সাধুচরণ ক্ষ্পার্ত বাঘের মতন তেতরে তেতরে গজরায় বাসনার দিকে চেয়ে।

মোটমাট চার–পাঁচটা বাঘ ওঁত পেতে আছে বাসনার দিকে। যে কোনো দিন লাফিয়ে পড়বে, খাবে। জঙ্গলঘেঁষা দেশে এটাই নিয়ম।

বাসনা অবশ্য এ পর্যন্ত কারুকে ধরা ছৌয়া দেয়নি। একমাত্র সে—ই প্রত্যেকদিন এখনো মনোরঞ্জনের কথা মনে করে অন্তত একবার। প্রায়ই মৃচড়ে মৃচড়ে কাঁদে। ওধু স্বার্থত নয়, আরও কিছু একটার সম্পর্ক ছিল মনোরঞ্জনের সঙ্গে তার। মাত্র আট মাসের বন্ধন, তারপর এক বছর কেটে গোছে, তবু সেই বন্ধন আরও তীর মনে হয়।

কিন্তু এই অবস্থায় আর কতদিন চলবে তার? মাত্র একুশ বছরের ডবকা চেহারার মেয়ে বিধবা হলে তারপর বাকি জীবনটা সে নিখুতি সন্দেশটি হয়ে থাকবে? কেউ তাকে খাবে না? এ কথা বললে এই জল—জঙ্গল বাদা এলাকার একটা গরুও বিশাস করবে না।

বাসনা নিজেও একথা জানে, সেও তো কম দেখেনি।

এক একদিন মাঝরাতে বাসনা নিদ্রাহীন চোখে আর খাটে শুয়ে থাকতে পারে না, বাইরে এসে দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে বসে সামনের অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকে। ঐ অন্ধকারের মধ্যে সে তার ভবিষ্যৎটা খৌজে। মা নেই, তার বাপ আর তাকে কোনোদিন কাছে ডেকে নেবে না। শশুরের আর অথর্ব হতে বেশী দিন বাকি নেই। ননদের বিয়ে দিতে হবে, তাতে কিছুটা জমি চলে যাবে। আধপেটা খেয়ে, মান খুইয়ে, শাশুড়ির সঙ্গে ঝগড়া করে কাটাতে হবে সারা জীবন। এমন ভাবে কি চলবে? আর নয়তো..।

শুধু একজন নেই। অথচ দুনিয়াটা যেমন চলছিল, তেমনই চলছে। মনোরঞ্জন থাকলে সে তার শক্ত কীধ দিয়ে এই সংসারটাকে তুলে ধরতে পারতো। সে নেই, সে আর আসবে না।

হাওয়া নেই, রাত চরা পাথির ডাক নেই, মাঝে মাঝে কিট কিট কিট কিট শব্দ করছে ঘাস ফড়িং, টুপ টাপ করে থসে পড়ছে গাছের পাতা, কৌয়াক কোঁয়াক করে ডাকছে ব্যান্ড তাদের ধরবার জন্য সর সর শব্দে এগোচ্ছে সাপ, সামনের খালটা থেকে উঠে আসছে পাট পচানো জলের গন্ধ, চাঁদ ডুবে গেল মেঘের তলায়। চমৎকার, ধরা যাক দু একটা ইদুর এবার, বলে কোনো এক বুড়ী হুতোম পাঁচা গাছের ডাল থেকে উড়াল দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো মাটিতে, চিক চিক চিক চিক শব্দে পালাতে লাগলো ইদুর-ছুঁচোরা, দূরে একটা কৃকুর অকারণে ঘেউ ঘেউ করে উঠলো কয়েকবার।

জীবন চলেছে নিজের নিয়েমে। নদী বয়ে চলেছে এক মনে, আকাশে ঘ্রছে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ, দেশ বিদেশ থেকে উড়ে আসছে হাওয়া, একটা জোনাকী উড়ে যায় গোয়াল ঘর থেকে রান্না ঘরের দিকে, ঠিক যেমন ভাবে গিয়েছিল গত বছর এই সময়ে, ভার আগের বছর, তার আগের বছর..।

মাঝরাতের অন্ধকারে বাসনাকে একলা একলা বসিয়ে রেখেই এই কাহিনীকারকে বিদায় নিতে হবে। এই মেয়েটির জীবনে সৃখ—শান্তি ফিরিয়ে দেবার মতন কলমের জোর তার নেই। ইচ্ছে মতন শেষ পরিচ্ছেদে সোনালী সূর্য একৈ দেবার উপায়ও তার নেই। বাস্তবতার দোহাইতে সে লেখকের হাত বীধা।

আগামীকালের কোনো পাঁচালী লেখক কিংবা পালাকার যদি মনোরঞ্জন খাঁড়ার জীবন উপখ্যান রচনা করে, তবে সে হয়তো এই ভাবে শেষ করবেঃ

> বাসনা নামেতে মেয়ে বিধবা অকালে একা একা কান্দে বসি হাত দিয়া গালে স্বামী নাই সৃখ নাই সমূখে আন্ধার কোন্ খানে যাবে কন্যা সব ছারেখার জোয়ারের নদী যেন নারীর যৌবন অসময়ে ভাটি কেবা দেখেছো কখন? মন দিয়া শুন সবে পরে কি ঘটিল নারিকেল গাছে আসি কে তবে বসিল? গাছে কেহ বসে নাই. প্যাচা দেখি এক প্টাচার উপরে কেবা দেখহ বারেক 🕕 প্টাচার উপরে বসি হাসিছেন যিনি তিনিই জগন্মতা লক্ষী নারায়ণী বাসনারে দেখি তাঁর দয়া উপজিল মানবীর লাগি দেবী অঞ্চ নিফাষিল বাহনেরে কন দেবী চল মোর বাছা প্যাচা সেই ক্ষণে ছাড়ে নারিকেল গাছা

এ বন ও বন ছাড়ি যান অন্য বনে কাহারে খুঁজেন দেবী ব্যাকুলিত মনে? এক বন আলো করি আছেন বনদেবী সিংহ ব্যাঘ্র থাকে তথা তাঁর পদ সেবী সেই বনে আসিলেন লক্ষ্মী নারায়ণী বনদেবী তাঁরে কন এসো গো ভগিনী বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া কেন এলে এই বনে কহ সব ত্বরা করি জতীব যতনে : জ্গন্মাতা কন তারে, শুন মন দিয়া এক গ্রাম আছে হোগা নাজনেখালিয়া সেথা এক বালা কান্দে আছাড়ি পিছাড়ি নদী কান্দে বন কান্দে আমি ছার নারী তার পতি হরি নিলে তৃমি কোন দোষে? সর্বিস্তারে তাহা তৃমি বৃঝাও বিশেষে। হাসি কন বন দেবী, সে মনোরঞ্জন বাসনার পতি সে যে জীবনের ধন পরীক্ষার লাগি তারে রেখেছি লুকায়ে যথাকালে দিব তারে স্বস্থানে ফিরায়ে বছর পুরালে মেয়ে থাকে যদি সতী অবশ্যই পাইবে সে গুণবান পতি খাঁটি সতী হয় যদি তার কোন্ ভয় সময়ে জীনে স্বামী আসিবে নিচয়। এই দ্যাখো হাড় মাস, এই দ্যাখো খুলি এই দ্যাখো মাখিলাম মন্ত্রমাখা ধূলি.. ভারপর কী কহিব আন্চর্য ব্যাপার চক্ষের নিমেসে হলো জীবন উদ্ধার মাটি থেকে লাফ দেয় সে মনোরঞ্জন হাতে ঢাল–তরোয়াল বাজিছে ঝনঝন লাফ দিয়ে তিন বন চার নদী তীর পার হয়ে এলো চলি সেই মহাবীর সূর্ব অঙ্গ দিয়ে তার বাহিরায় জ্যোতি বাসনার কাছে আসে তার প্রাণপতি গলায় হীরার হার সর্ব অঙ্গে সোনা সতীত্বের গুণে হলো এমনই বাসনা বাতাসে ফুৎকার দিল দৃই জনা মিলে নত্ন অরপ রাজ্য ফুটিলো নিথিলে তারপর কী কহিব, জয় জয় জয় জয় জয় বনদেবী, বনমাতার জয়। জ্য় জয় বলো, জয় জয় বলো.....



#### Jol Jongoler Kabya by Sunil Gangopadhyay



For More Books & Music Visit www.MurchOna.com MurchOna Forum: http://www.murchona.com/forum suman\_ahm@yahoo.com